

শায়খুল ইসলাম জাঙিস আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী

## শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী [দা. বা.]

# ইসলাহী খুতুবাত



#### অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ উমায়ের কোব্বাদী উদ্ভাযুল হাদীস ওয়াত্তাক্ষ্সীর মাদরাসা দারুর রাশাদ মিরপুর, ঢাকা।

> পতীব বাইতুল ফালাহ জামে মসঞ্জিদ মধ্যমণিপুর, মিরপুর ঢাকা।





# আপনার সংগ্রহে রাখার মতো আমাদের আরো কয়েকটি গ্রন্থ

- 🗇 ইসলাহী খুতুবাত (১-১০)
- 🗇 আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার
- 🗇 আধুনিক যুগে ইসলাম
- 👘 সাম্রাজ্যবাদির আগ্রাসন প্রতিরোধ ও প্রতিকার
- 🧻 দারুল উলূম দেওবন্দ-উলামায়ে দেওবন্দ কর্ম ও অবদান
- 🖷 ইযান্তল মুসলিম [মুসলিম জিলদে সানীর অদ্বিতীয় বাংলা শরাহ]
- 👸 ইযাহল মুসলিম মুসলিম জিলদে আওয়ালের অন্বিতীয় বাংলা শরাহা
- 🗇 দরসে বাইযাবী [শরহে তাফসীরে বাইযাবী বাংলা]
- 🗇 হীলা-বাহানা শয়তানের ফাঁদ
- 🗇 নারী স্বাধীনতা ও পর্দাহীনতা
- 🗇 রাসূল (সা.)-এর দৃষ্টিতে দুনিয়ার হাকীকত
- 🗇 প্রযুক্তির বিনোদন ও ইসলাম
- 🗇 স্বপ্নের তারকা [সিরিজ ১ ও ২]
- ᆌ আর্তনাদ [সরিব্র ১, ২]
- 🗇 মীম
- 🗇 সুলতান গাজী সালাহউদ্দীন আইয়ুবী
- 🗇 সামাজিক সংকট নিরসনে ইসলাম





# সূচিপত্ৰ

# পরিদূর্য সমোনের চারটি নিদর্শন

| প্রথম নিদর্শন                                             |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| বেচা-কেনার সময়ও এ নিয়ত করবে                             | ২৩ |
| দৃষ্টিভঙ্গি বদলে নাও                                      | ২৩ |
| প্ৰতিটি নেক কাজই সদকা                                     |    |
| দ্বিতীয় নিদর্শন                                          |    |
| প্রথাগত উপহার দেয়া                                       |    |
| তৃতীয় নিদর্শন                                            |    |
| ্<br>আল্লাহওয়ালাদেরকে ভালোবাসা যদি পার্থিব উদ্দেশ্যে হয় | ২৫ |
| পার্থিব ভালোবাসাসমূহও আল্লাহর জন্য করে দাও                | ২৫ |
| আল্লাহর জন্য স্ত্রীকে ভালোবাসা                            |    |
| আমাদের কাজগুলো হয় প্রবৃত্তির তাড়নায়                    |    |
| 'আরিফ' কাকে বর্লে?                                        | २१ |
| সূচনাকারী ও সম্পন্নকারীর মাঝে পার্থক্য                    | २१ |
| একটি দৃষ্টান্ত                                            | ২৮ |
| আল্লাহর জন্য ভালোবাসার ক্ষেত্রে অনুশীলন প্রয়োজন          | ২৮ |
| আল্লাহর জন্য শিশুদের প্রতি ভালোবাসা                       | ২৯ |
| আল্লাহকে ভালোবাসার নিদর্শন                                |    |
| হযরত থানভী (রহ.)-এর ঘটনা                                  |    |
| চতুৰ্থ নিদৰ্শন                                            |    |
| ব্যক্তিকে ঘৃণা করা যাবে না                                |    |
| এ ব্যাপারে রাসূলুক্লাহ (সা.)-এর কর্মপদ্ধতি                |    |
| খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রহ.) এর ঘটনা                    | ৩১ |
| গোস্বা হওয়া চাই আল্লাহর জন্য                             |    |
| হযরত আদী (রা.) ও তাঁর গোস্বা                              |    |
| হযরত উমর (রা.)-এর ঘটনা                                    |    |
| কৃত্রিম গোস্বা দেখাবে                                     |    |
| ছোটদের উপর বাড়াবাড়ির পরিণাম                             | ৩8 |

| <b>विवन्न</b>                                 | পৃষ্ঠা    |
|-----------------------------------------------|-----------|
| সারকথা                                        | or        |
| গোশার ভুল ব্যবহার                             |           |
| হযরত শিব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.)-এর চমৎকার বাণী |           |
| তোমরা খোদায়ী পুলিশ নও                        | ৩৬        |
| ,                                             |           |
| মুন্সনিম ব্যবসামীর ফর্তব্য                    |           |
| তক্কল কথা                                     | <b>৫৩</b> |
| আজকের আলোচ্য বিষয়                            | ৩৯        |
| দ্বীন শুধু মসজ্ঞিদের ভেতর সীমাবদ্ধ নয়        | ৩৯        |
| কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে উদ্বোধন             | ৩৮        |
| কুরআন মজীদ আমাদের কাছে আকৃতি জানাচ্ছে         | 80        |
| ইসলামে প্রবেশ করো পরিপূর্ণভাবে                | 80        |
| দৃটি অর্থনৈতিক মতবাদ                          | 8         |
| সমাজতন্ত্ৰ কেন সৃষ্টি হলো?                    |           |
| পুঁজিবাদের বীভংসভা মেটেনি                     |           |
| যাদের উপার্জন সবচে বেশি                       | 8২        |
| পুঁজিবাদের মূল সমস্যা                         | 8३        |
| এক আমেরিকান অফিসার                            | 8৩        |
| ইসলামের অর্থব্যবস্থাই ইনসাফপূর্ণ              | 88        |
| কারন ও 🕶 সম্পদ                                |           |
| কারনকে চারটি উপদেশ                            | 8৫        |
| প্রথম উপদেশ                                   | 89        |
| মুসলমান এবং অমুসলমানের মাঝে তিনটি পার্থক্য    | 89        |
| দুই শ্রেণীর ব্যবসায়ী                         | 89        |
| ছিতীয় উপদেশ                                  | 8৮        |
| দুনিয়াই সবকিছু নয়                           |           |
| মানুষ কি Economic animal বা অর্থ-উৎপাদক জম্ভ? | 8৯        |
| তৃতীয় উপদেশ                                  |           |
| চতুর্থ উপদেশ                                  |           |
| বিশ্বের সামনে নমুনা পেশ করুন                  | 8৯        |

# (अन(पन पतिष्ट्रन वाधुन

| ষচ্ছ লেনদেন দ্বীনের একটি অন্যতম অংশ              | ৫৩ |
|--------------------------------------------------|----|
| দীনের এক চতুর্থাংশ                               | ৫৩ |
| অস্বচ্ছ লেনদেন : ইবাদতে তার প্রতিক্রিয়া         | ৫৩ |
| যার ক্ষতিপূরণ অত্যম্ভ কঠিন                       | ৫৩ |
| হযরত থানবী (রহ.) ও লেনদেন                        | ৫8 |
| একটি শিক্ষণীয় ঘটনা                              | 8  |
| ধানবী (রহ.) এর একটি ঘটনা                         | œœ |
| গোটা জীবন হারাম হয়ে যাচ্ছে                      | ¢¢ |
| মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবী (রহ.)-এর                |    |
| খাবারের কয়েকটি সন্দেহযুক্ত শোকমা গ্রহণ          | ৫৬ |
| হারাম দুই প্রকার                                 | ৫৬ |
| মালিকানা থাকতে হবে সুনির্দিষ্ট                   | ৫৬ |
| পিতা-পুত্রের যৌথ ব্যবসা                          | ৫৬ |
| পিতার মৃত্যুর পরপরই উত্তরাধিকার বন্টন            | ৫৭ |
| এক্ষেত্রে মুফতি শফী (রহ.) কর্মকৌশল               | ৫৮ |
| ডা. আবদুল হাই (রহ.)-এর সতর্কতা                   | ৫৮ |
| সেদিনই হিসাব করে রাখ                             | ৫৮ |
| ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ও তাঁর আত্মন্তদ্ধিমূলক কিতাব | ৫৯ |
| অপরের জিনিস ব্যবহার করা                          | ৫৯ |
| এমন চাঁদা বৈধ নয়                                | ৬০ |
| প্রত্যেকের মালিকানা থাকবে সুস্পষ্ট               | აი |
| মসজিদে নববীর ভূমি বিনামূল্যে গ্রহণ না করা        | ৬০ |
| মসজিদ নির্মাণে চাপ সৃষ্টি                        |    |
| গোটা বছরের খরচ দান                               |    |
| ব্রীদের সঙ্গে সম-অধিকার রক্ষা করে চলা            | ८৬ |

# মংশ্বেদে ইমনাম

| শুকুর কথা                                | <b>৬</b> 8 |
|------------------------------------------|------------|
| ইসলাম ও ঈমান                             | ৬8         |
| ইসলাম কাকে বলে?                          | ৬8         |
| সন্তানকে জবেহ করার নির্দেশ ছিলো অযৌক্তিক | ৬8         |
| সন্তানেরও পরীক্ষা হয়ে গেলো              | ৬8         |
| উদ্যুত ছুরি যেন থমকে না যায়             | ৬৬         |
| অ্রাহের বিধানের সামনে মাথা পেতে দাও      | ৬৬         |
| অন্যথায় বুদ্ধির গোলাম হয়ে যাবে         | ৬৭         |
| জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে                     | ৬৭         |
| এসব মাধ্যমের ক্ষমতা খুবই সীমিত           |            |
| জ্ঞানার্জনের আরেকটি মাধ্যম বুদ্ধি        | ৬৮         |
| বিবেক-বুদ্ধির কর্মক্ষেত্র                | <b>৫</b> ৬ |
| জ্ঞানার্জনের আরেকটি মাধ্যম হলো ইল্মে অহী | . ৬৯       |
| বিবেক-বুদ্ধির উর্ধের্ব ইল্মে অহী         |            |
| অহীকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে মেপো না         |            |
| ভালো-মন্দের ফয়সালা করবে ইল্মে অহী       | 90         |
| মানুষের বৃদ্ধি-বিবেক ভুল পথ দেখায়       | 90         |
| কমিউনিজমের ভিত্তি ছিলো বৃদ্ধি            | ۹۵         |
| অহীয়ে এলাহীর সামনে মাথা পেতে দাও        |            |
| ইসলামের পাঁচটি অংশ                       | . ૧૨       |
| একটি শিক্ষণীয় ঘটনা                      |            |
| এক রাখালের বিস্ময়কর ঘটনা                |            |
| ছাগলগুলো ফিরিয়ে দিয়ে আস                |            |
| হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.)          |            |
| বদর যুদ্ধ সত্য-মিথ্যার প্রথম লড়াই       |            |
| তোমরা তো অঙ্গীকার করে এসেছো              |            |
| জিহাদের লক্ষ্য হলো সত্য প্রতিষ্ঠা        |            |
| একেই বলে ওয়াদা পূর্ণ করা                |            |
| হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর ঘটনা             | १५         |

| विषग्न                                           | পৃষ্ঠা |
|--------------------------------------------------|--------|
| যুদ্ধের কৌশল                                     | ૧ે৯    |
| এটাও চুক্তিভঙ্গ                                  | ৭৯     |
| বিজিত এলাকা ফেরত দিলেন                           | bo     |
| অঙ্গীকার পূরণে হযরত উমর (রা.)                    | دط     |
| কাউকে কষ্ট দেয়া ইসলাম পরিপন্থী                  | ৮২     |
| প্রকৃত দরিদ্র কে?                                | ৮২     |
| আজও আমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করিনি        | ৮৩     |
| याकाज विद्यात्व जापाय कदात्वन ?                  |        |
| যাকাত না দেওয়ার পরিণাম                          | ৮٩     |
| এ সম্পদ কার?                                     |        |
| থাহক পাঠায় কে?                                  | አ৮     |
| একটি শিক্ষামূলক ঘটনা                             | ৮৯     |
| কর্মবন্টন আল্লাহর পক্ষ থেকে                      |        |
| জমি-জ্গিরাত থেকে শস্য উৎপাদান করেন কে?           |        |
| মানুষ স্রষ্টা হতে পারে না                        |        |
| আল্লাহই প্রকৃত মাল্বিক                           | ده     |
| দিবে গুধু একশ ভাগের আড়াই ভাগ                    |        |
| যাকাতের গুরুত্ব                                  | ৯২     |
| যাকাত হিসাব করে আলাদা করে নাও                    |        |
| যাকাত আাদয়ের পার্থিব লাভ                        | ৯৩     |
| বরকতশূন্যভার পরিণাম                              | છત     |
| যাকাতের নিসাব                                    | %8     |
| সম্পদের মালিকানা এক বছর থাকা                     | ৯8     |
| যাকাত হিসাব করার তারিখে যে পরিমাণ                |        |
| সম্পদ হাতে থাকে, তার উপরই যাকাত                  | জর     |
| যাকাতযোগ্য সম্পদ                                 |        |
| যাকাতযোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রে যুক্তি খোঁজা যাবে না | છત્રં  |
| ইবাদত করা আল্লাহরই ুনির্দেশ                      | ৬৫     |
| ব্যবসায়িক পণ্যের মৃষ্য নির্ধারণের পদ্ধতি        |        |
| কোন কোন জিনিস ব্যবসাপণ্য                         | ৯৭     |

| বিষয়                                           | পৃঠা |
|-------------------------------------------------|------|
| কোন্ মৃশ্যমান বিবেচিত হবে                       |      |
| কোম্পানীর শেয়ারের উপর যাকাতের বিধান            |      |
| কারখানার যেসব মাল যাকাতযোগ্য                    |      |
| ঋণ হিসাবে লাগানো টাকার যাকাত                    | ል    |
| দায়-দেনা বিয়োগ                                |      |
| দায়-দেনা দুই প্রকার                            | ٥٥٥  |
| কমার্শিয়াল লোন বিয়োগ দেয়া হবে কখন?           | ٥٥٥  |
| যাকাত দিবেন হকদারদেরকে                          | دەد  |
| হকদার কে?                                       | دەد  |
| হকদারকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে                  | ১०২  |
| যেসব আত্মীয়-স্বন্ধনকে যাকাত দেয়া যাবে         |      |
| বিধবা ও এতিমকে যাকাত দেয়ার বিধান               | ১०২  |
| ব্যাংকে যাকাত কেটে রাখার স্থকুম                 |      |
| একাউন্টের টাকা থেকে ঋণ বাদ দেয়া হবে কিভাবে?    | soo  |
| কোম্পানীর শেয়ারের যাকাত কাটা                   |      |
| যাকাতের তারিখ কী হওয়া উচিত                     |      |
| পহেলা রামাযান কি যাকাতের তারিখ হিসাবে ধরা যাবে? | 308  |
| कुम्ब्रभा कि आपनार्क हिन्छि करत्                |      |
| খারাপ কল্পনা-জল্পনার আনাগোনা ঈমানের আলামত       | ১৭৭  |
| অসঅসার কারণে পাকড়াও হবে না                     | ১o৮  |
| আক্বীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে নানা ভাবনা           |      |
| গুনাহের নানা চিস্তা                             | ४०८  |
| ফিরে যাও আল্লাহর কাছে                           | ४०৯  |
| যেসব অসঅসা নামাযে আসে                           | ১১০  |
| নামাযের অবমূল্যায়ন করবেন না                    | ٥٤٤  |
| ইমাম গাযালী (রহ,)-এর ঘটনা                       |      |
| কুরআনের আয়াত নিয়ে গবেষণা                      |      |
| সিজদা একমাত্র আল্লাহর জন্য                      |      |
| অসঅসা ও কুমন্ত্রণার মাঝেও হেকমত রয়েছে          |      |
| নেকী ও গুনাহের ইচ্ছাতেও রয়েছে পুরস্কার         | ەدد  |

| विषग्र                                     | পৃঠা |
|--------------------------------------------|------|
| বিচিত্র ভাবনার চমৎকার উপমা                 |      |
| খেয়াল আনা গুনাহ                           | 228  |
| চিকিৎসা                                    |      |
| অসঅসার সংজ্ঞা                              |      |
| দিতীয় চিকিৎসা                             |      |
|                                            |      |
| छनाएत ऋतिसमृह                              |      |
| হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)           |      |
| পছন্দনীয় ব্যক্তি কে?                      |      |
| মৃল বিষয় হলো গুনাহমুক্ত থাকা              |      |
| খনাহ বর্জনের চিস্তা নেই                    |      |
| নফল ইবাদত ও গুনাহের চমৎকার উপমা            | 243  |
| সংশোধন-প্রত্যাশীদের প্রথম কর্তব্য          |      |
| সব ধরনের গুনাহ বর্জন কর                    | ડરર  |
| খ্রী-সম্ভানদেরকেও বাঁচাতে হবে              |      |
| নারীর ভূমিকা ও ভার গুরুত্ব্                |      |
| গুনাহ্ কী?                                 | ১২৩  |
| তনাহের প্রথম ক্ষতি : অনুহাহ ভূলে যাওয়া    | ১২৩  |
| দ্বিতীয় ক্ষতি : অন্তরে জং ধরে যায়        | 348  |
| গুনাহ সম্পর্কে মুমিন ও ফাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি | 348  |
| নেকী ছুটে গেলে মুমিনের অবস্থা যা হয়       |      |
| তৃতীয় ক্ষতি : অন্ধকার আর অন্ধকার          |      |
| ত্তনাহে অভ্যন্ত হয়ে পড়ার উপমা            | ১২৬  |
| চতুর্থ ক্ষতি : বিবেক লোপ পায়              |      |
| গুনাহ শয়তানের বিবেককে বিকৃত করে দিয়েছিলো | ১২৭  |
| শয়তানের তাওবা : একটি শিক্ষণীয় ঘটনা       |      |
| কারণ জানার অধিকার তোমার নেই                |      |
| তুমি তো চাকর নও; বরং বান্দা                |      |
| সুলতান মাহ্মুদ ও আয়াযের ঘটনা              | 500  |
| হীরা ভাঙতে পারে, হুকুম ভাঙতে পারে না       | 500  |

| বিষয়                                              | পৃষ্ঠা        |
|----------------------------------------------------|---------------|
| হুকুমের গোলাম                                      | •             |
| গুনাহ ছাড়লে নূর পাওয়া যায়                       | دەد           |
| পঞ্চম ক্ষতি : অনাবৃষ্টি                            | ১৩২           |
| ষষ্ঠ ক্ষতি : রোগ-শোক                               |               |
| সপ্তম ক্ষতি : খুন ও রক্তারক্তি                     | ులు           |
| খুন-খারাবির একমাত্র সমাধান                         |               |
| ওযীফা নয়, ভাবতে হবে গুনাহমুক্ত জীবনের কথা         | <b>১</b> ৩8   |
| গুনাহেরও হিসাব নিতে হবে                            | ১৩৪           |
| তাহাজ্জ্দগুজারের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান হওয়ার কৌশল | ১৩৪           |
| মুমিন ও তার ঈমানের উপমা                            |               |
| গুনাহ বিলম্বে লেখা হয়                             | ১৩৬           |
| গুনাহ বিলম্বে লেখা হয়গুনাহ যেখানে তাওবাও সেখানে   | ১৩৬           |
| তনাহসমূহ বর্জনের প্রতি যতুশীল হবে                  |               |
| অন্যায় ও অপরাশ্বকে রূখে দিন                       |               |
| মুক্তির চার উপায়                                  |               |
| একজন আবেদ যে কারণে ধ্বংস হল                        | ১৪০           |
| নিরপরাধ ও আযাবের জালে আটকে যাবে                    | 787           |
| অসং কাজে বাধা প্রদানের প্রথম স্তর                  | 282           |
| কবি ফয়ন্জীর ঘটনা                                  | 585           |
| ফরয তরক হবে                                        | <b>3</b> 8২   |
| নেতৃস্থানীয় লোকদের দায়িত্বে অবহেলা               | ১৪৩           |
| অনুষ্ঠানটি কি বিয়ের, না নৃত্যের!                  | ১৪৩           |
| অন্যথায় মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে হবে               | 388           |
| অসৎকাঞ্জে বাধা প্রদানের দ্বিতীয় স্তর              | 388           |
| হযরত মৃসা (আ.)-এর প্রতি কোমল আচরণের নির্দেশ        | 388           |
| এক যুবকের ঘটনা                                     |               |
| এক গ্রাম্য লোকের ঘটনা                              | ১৪৬           |
| তোমাদের কাজ কথা পৌছিয়ে দেয়া                      | : <b>১</b> ৪৬ |
| অসৎ কাজে বাধা দেয়ার তৃতীয় স্তর                   | ১৪৭           |
| নিজের মাঝে অন্তিরতা সষ্টি করুন                     |               |

| विवय                                        | পৃষ্ঠা      |
|---------------------------------------------|-------------|
| রাস্লুল্লাহ (সা.) এর অস্থিরতা               |             |
| আমরা হাতিয়ার ছেড়ে দিয়েছি                 | 786         |
| কথায় কাজ হয় কখন?                          | 484         |
| হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর ঘটনা          | 484         |
| সারকথা                                      |             |
| _                                           |             |
| জান্নাত্রের দৃশ্যাবনী                       |             |
| এক বুযুর্গের বিস্ময়কর ঘটনা                 | ১৫৩         |
| সর্বনিমু জান্নাতীর অবস্থা                   |             |
| আরেকজন সর্বনিম্ন জান্নাতির অবস্থা           | 200         |
| 'মুসালসাল বিয্যিহ্ক' হাদীস                  |             |
| গোটা পৃথিবীসমান জান্নাত্                    | <b>১</b> ৫९ |
| পরজগতের উপমা                                | ১৫৭         |
| জান্নাত ওধু তোমাদের জন্য                    |             |
| হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এবং আখেরাত ভাবনা    | ১৫৭         |
| জান্নাতের বাজার                             | <b>አ</b> ራ৮ |
| জানাতে আল্লাহর দরবার                        |             |
| মিশ্ক ও জাফরানের বৃষ্টি                     | <b>৫</b> ୬૮ |
| জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত আল্লাহর দীদার | ১৬০         |
| জান্নাতের নেয়ামতসমূহ্ কল্পনাকেও হার মানাবে |             |
| সেখানে ভয় কিংবা চিন্তা থাকবে না            |             |
| দুনিয়াতে জান্নাতের নেয়াম্তসমূহের ঝলক      | ১৬২         |
| জান্নাতের চৌহদ্দি কণ্টকাকীর্ণ               | ১৬৩         |
| জাহান্নামের চারদেয়াল কামনার বস্তুসামগ্রী   |             |
| কাঁটাও ফুল হয়ে যায়                        |             |
| এক সাহাবীর জীবনদান                          |             |
| টিপ্পনীকে বরণ করে নাও                       | ১৬৫         |
| দ্বীনের পথেই সম্মান                         |             |
| ইবাদতে মজা পেয়ে যাবে                       |             |
| গুনাহ ছাড়ার কট্ট                           |             |
| মা সন্তান প্রতিপালনের কষ্ট সহ্য করে কেন?    |             |
| জান্নাত ও পরকালের ধ্যান করুন                | ১৬৭         |
|                                             |             |

## অত্থেরাগ্রের ভাবনা

| আমাদের একটি ব্যাধি                          | ۷۹۷ |
|---------------------------------------------|-----|
| ব্যাধির চিকিৎসা                             |     |
| কোনো আনন্দই পরিপূর্ণ নয়                    | ડવર |
| তিন জগত                                     |     |
| আখেরাতের আনন্দ পরিপূর্ণ আনন্দ               | ১৭৩ |
| মৃত্যু সুনিশ্চিত                            |     |
| হ্যরত বাহুলুলের ঘটনা                        |     |
| মরণকে স্মরণ করুন                            |     |
| হ্যরত উমর (রা.)-এর ঘটনা                     |     |
| হ্যরত উমর (রা.)-এর আরেকটি ঘটনা              |     |
| আখেরাত ভাবনা                                |     |
| আখেরাতের ভাবনা যেভাবে সৃষ্টি হয়            |     |
| সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা                    |     |
| যাদুকরদের দৃঢ় ঈমান                         |     |
| সংস্পর্শের ফায়দা                           |     |
| বর্তমান পৃথিবীর করুণ অবস্থা                 |     |
|                                             |     |
| অপর্কে খুশি করন                             |     |
| প্রাককথন                                    | ১৮৭ |
| আমার বান্দাদেরকে খুশি রাখ                   |     |
| অপরকে খুশি করার ফল                          |     |
| হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাত করা একটি সদকা |     |
| গুনাহ দ্বারা অপরকে খুশি করা যাবে না         |     |
| কবি ফয়জীর ঘটনা                             |     |
| আল্লাহওয়ালারা অন্যকে খুশি রাখে             |     |
| ন্মভাবে অসংকাজের নিষেধ করবে                 |     |

# अपरतत मर्कि ७ क्रित मृत्यापन करान

| হুবরত উসমান (রা.)-এর ক্লচির মূল্যায়ন                 | 8ፈረ |
|-------------------------------------------------------|-----|
| ফেরেশতারা যাঁকে লজ্জা পেতো                            |     |
| উমর (রা.)-এর স্বভাবের মৃল্যায়ন                       |     |
| ধত্যেক সাহাবীর মেযাজের মৃশ্যায়ন                      |     |
| উত্মুহাতুল মুমিনীন ও আয়েশা (রা.)-এর ক্লচির মূল্যায়ন |     |
| এ বছর আমিও ইতেকাফ করবো না                             | ১৯৭ |
| ইতেকাফের ক্ষতিপূরণ                                    |     |
| এটাও সুন্নাত                                          |     |
| ঙা, আবদুল হাই (রহ.)-এর আমল                            |     |
| মসজিদে নয়; বরং ঘরে থাক                               |     |
| তুমি পরিপূর্ণ সাওয়াব পাবে                            |     |
| এখন যিকির নয়; বরং রোগীর সেবা কর                      |     |
| সময়ের দাবীর প্রতি লক্ষ্য রাখ                         |     |
| ন্ধামাযানের বরকত থেকে বঞ্চিত হবে না                   |     |
| অযথা পীড়াপীড়ি করবেন না                              |     |
| সুপারিশ এভাবে করুন                                    |     |
| সম্পর্কের দাবী পরিণত হয়েছে প্রথায়                   |     |
| হযরত মুফতি সাহেব (রহ )-এর দাওয়াত                     |     |
| মহব্বত মানে মাহবুবকে শাস্তি দেয়া                     |     |



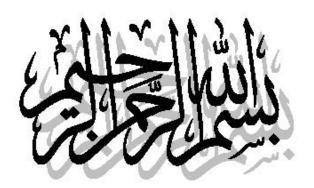

# पतिपूर्व प्रियातित हार्ति निपर्णन

"अतम समय भाषात दुल यवहात এक कन विनास वास्ति (धार्मण्ड हय। जिन मत मासन, प्रनियात स्वाहे धाराम वासे काहान्यी हाय याम आत आताह आताह जाताहे पायिष्ट पिराइन काहान्यास पायत वासीएक पिराइन काहान्यास पायत वासीएक स्थान मासना मासना मासना वासा । এ काजीय मानाडाव मूलक मासनातत क्रम्या। मासनातत এ स्वात (पाय जिन जधन पाप-पाप मानुस्त पास धारान, मानुस्त पास धारान ज्यान वाष्ट्र धारान धारान पास धारान। आतं धारान क्राह्म स्थान। आतं धारान क्राह्म स्थान।



# পরিপূর্ণ ঈমানের চারটি নিদর্শন

اَلْحَمْدُ لِلّه نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ, وَمَنْ سَيّاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ, مُضِلًّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ الاَّ اللهُ وَحْدَهُ مُضِلًّ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ الاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ... صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا - امَّا بَعْدُ :

مَنْ اَعْطَىٰ لِلّهِ وَمَنَعَ لِلّهِ وَاحَبَّ لِلّهِ وَاَبْغَضَ لِلّهِ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ اِيْمَانَهُ (ترمذی ، ابواب صَفة القيامة ، باب نمبر ٦١)

হাম্দ ও সালাতের পর।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে কিছু দেয়ার সময় আল্লাহর জন্য দেয়; যখন কাউকে কিছু দেয়া থেকে বিরত থাকে, আল্লাহর জন্য বিরত থাকে; কাউকে ভালোবাসে তো আল্লাহর জন্য ভালোবাসে এবং কারো প্রতি বিদ্বেষ রাখে তো আল্লাহর জন্য রাখে; তার ঈমান পরিপূর্ণ হলো। আল্লাহর রাসূল (সা.) সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এই ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুমিন।

#### প্রথম নিদর্শন

রাস্লুল্লাহ (সা.)-এর ভাষ্যমতে পরিপূর্ণ ঈমানের প্রথম নিদর্শন হলো, আল্লাহর জন্য কাউকে কিছু দেয়া। এর মর্মার্থ হলো, মানুষ সব সময় যেমনিভাবে নিজের জন্য খরচ করে, তেমনিভাবে দান-সদকা-হাদিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে অন্যের জন্যও করে। খরচকালীন যদি এ নিয়ত থাকে যে, 'আমি আল্লাহর

সম্ভষ্টির জন্য খরচ করছি, তাহলে সেও হাদীসের ভাষ্যভুক্ত হবে। দান-সদকার সময় খোঁটা কিংবা লৌকিকতা উদ্দেশ্য না থাকলে; বরং তথু আল্লাহর সম্ভষ্টি উদ্দেশ্য থাকলে এতে সে সাওয়াব পাবে। সুতরাং নিয়ত তদ্ধ করা উচিত।

#### বেচা-কেনার সময়ও এ নিয়ত করবে

দান-সদকা ছাড়াও সব খরচেরই ক্ষেত্রে এ নিয়ত করা চাই। যেমন বেচা-কেনার সময়ও এ নিয়ত করা যেতে পারে। বেচা-কেনা বাহ্যত একটি পার্থিব বিষয়। কিন্তু মনে করুন, খরিদকৃত বন্তুটি যদি গোশত, মাছ বা তরকারি হয়, আর তখন যদি এ নিয়ত করা হয় যে, আল্লাহ আমার উপর জিম্মাদারি দিয়েছেন, যেন আমি পরিবারের খোর-পোশের ব্যবস্থা করি; এ সুবাদেই আমি এগুলো কিনলাম। দ্বিতীয়ত, বেচা-কেনার ক্ষেত্রে আল্লাহ হালাল উপায় গ্রহণ করার জন্য বলেছেন, তাই আমি হারাম উপায় বর্জন করে হালাল উপায় গ্রহণ করলাম। তাহলে এ দৃটি নিয়তের কারণেই এ পার্থিব বিষয়টিও আল্লাহর জন্যই হলো। এটাও পরিপূর্ণ ঈমানের নিদর্শন।

## দৃষ্টিভঙ্গি বদলে নাও

ডা. আব্দুল হাই (রহ.) বলতেন, দ্বীন ও দুনিয়া মূলত অভিনু বিষয়। পার্থকাটা শুধু দৃষ্টিভঙ্গির। দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দাও; দেখবে, তোমার দুনিয়াও দ্বীন হয়ে যাবে। এর পদ্ধতি হলো, দুনিয়াতে তুমি যেসব কাজ করছো, এগুলো বহাল থাকুক, কিন্তু একটু দৃষ্টিভঙ্গিটা পাল্টিয়ে নাও। শোওয়া, ওঠা, বসা, পানাহার— এ সবই তোমার নিত্যদিনের কাজ। এগুলো করার সময় ভাবো যে, রাস্লুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

ان لَنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا (صحیح البخاری ۲٦٤/١)
'তোমার উপর তোমার নিজেরও হক আছে।'

সুতরাং এ হক প্রণের জন্যই এগুলো করছি। খানা খাচ্ছি, শরীরের হক প্রণের জন্য খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, শরীরের হক প্রণের জন্য ঘুমোচ্ছি। অনুরূপভাবে কল্পনা করো যে, রাস্লুল্লাহ (সা.)-এর সামনে খানা এলে তিনি এটিকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করতেন এবং তার শুকরিয়া আদায় করতেন। আমি এ সুন্নাতটির অনুসরণ করে যাচ্ছি। এভাবে দৃষ্টিভঙ্গিটা পান্টাতে পারলে দেখবে, সকাল থেকে শুক্র করে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার প্রতিটি কাল দুনিয়াবী খোলস ছাড়িয়ে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

#### প্রতিটি নেক কাজই সদকা

মানুষ মনে করে, গরীব-দুঃখীকে কিছু দেয়ার নামই সদকা। এ ছাড়া আর কোনো সদকা নেই। অথচ রাস্লুল্লাহ (সা.) বলেছেন, নেক নিয়ত দ্বারা সমৃদ্ধ প্রতিটি নেক কাজই সদকা। এমনকি মানুষ নিজের স্ত্রীকে ভালোবেসে যে লোকমাটি তার মুখে তুলে দেয়, নেক নিয়ত থাকলে এটাও সদকা হিসাবেই গণ্য হবে। শুধু নিয়ত করতে হবে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার উপর স্ত্রীর কিছু হক দেয়া হয়েছে, সে সুবাদেই আমি কাজটি করলাম। ব্যস! শুধু এ নিয়তের কারণেই এ কাজেও সাওয়াব পাবে। এ সবই আল্লাহর জন্য দান করার অন্তর্ভুক্ত।

#### षिতীয় নিদর্শন

পরিপূর্ণ ঈমানের দ্বিতীয় নিদর্শন হলো, যদি কাউকে কিছু দেয়া থেকে বিরত থাকে, তাও আল্লাহরই জন্য। যেমন ন্যয় না করে টাকা বাঁচানো, এটাও 'কাউকে কিছু না দেয়ার' অন্তর্ভুক্ত। এটাও করঠে হবে আল্লাহরই জন্য, যেহেতু আল্লাহ ও তাঁর রাসৃল (সা.) অপচয় থেকে বারণ করেছেন। সুতরাং এ অপচয় থেকে বাঁচার জন্যই টাকা বাঁচানো। অথবা মনে করুন, কেউ আপনাকে শরীয়ত অসমর্থিত কোনো কাজে ব্যয় করার জন্য আহ্বান করলো। আপনি সাড়া দিলেন না, বরং বিরত থাকলেন, তাহলে এই না দেওয়াও আল্লাহর জন্যই হলো।

#### প্রথাগত উপহার দেয়া

বর্তমান সমাজে উপহার দেয়া-নেয়ার বিষয়টিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। বিশেষত বিয়ে-শাদি ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রথাটি আরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মনে হয়, যেন এসব ক্ষেত্রে উপহার না দিলে নাক-কান কাটা যাবে। এজন্য প্রয়োজনে ঋণ করে সৃদ-ঘৃষ দ্বারা উপার্জন করে হলেও যেন উপহার দিতেই হবে। এক ব্যক্তি সামাজিক এ আবেদনকে কেবল আল্লাহর সম্প্রষ্টির জন্য উপেক্ষা করল, তাহলে তার এ উপহার না দেয়াটাও আল্লাহর জন্যই হলো ।

# তৃতীয় নিদর্শন

পরিপূর্ণ ঈমানের তৃতীয় নিদর্শন হলো, আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা। আল্লাহর জন্য আল্লাহওয়ালাদের ভালোবাসা একটি খাঁটি ও উপকারী ভালোবাসা। এ ভালোবাসার ক্ষেত্রে সাধারণত পার্থিব কোনো স্বার্থ থাকে না।

নরং উদ্দেশ্য থাকে শুধু দ্বীনি ফায়দা। আল্লাহওয়ালাদেরকে ভালোবাসলে আল্লাহর সম্ভুষ্টি পাওয়া যাবে— সাধারণত এ জ্বাতীয় পবিত্র নিয়তই অন্তরে ধাকে। এজন্য আল্লাহওয়ালাদেরকে মহব্বত করার মাঝে অনেক উপকারিতা বিদ্যমান। এটি পরিপূর্ণ ঈমানের নিদর্শনও।

### আল্লাহওয়ালাদেরকে ভালোবাসা যদি পার্ধিব উদ্দেশ্যে হয়

শয়তান ও নফ্সের চতুরতার কাছে অনেক সময় মানুষ ধরা পড়ে যায়। তারা সহীহ পদ্ধতির মাঝে ভেজালের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দেয়। যেমন আল্লাহওয়ালাদেরকে ভালোবাসা একটি নির্বাদ ও পবিত্র ভালোবাসা। কিছু এর ভেতরেও শয়তান ও নফসের ধোঁকা অনেক সময় চুপিসারে ঢুকে পড়ে। শয়তান তখন এই বলে প্ররোচনা দেয় যে, অমুক বৃয়ুর্গের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ভালোহলে তোমার মূল্য বেড়ে যাবে। তখন মানুষ বলবে যে, এ লোকটি অমুক বৃয়ুর্গের খাছ লোক। এভাবে শয়তান একটি নির্ভেজাল ভালোবাসাকে পরিণত করে স্বার্থিলিঞ্কু ভালোবাসায়। শয়তানের চতুরতা বোঝা বড় কঠিন। অনেক সময় মানুষ তার ধোঁকায় পড়ে ভাবে যে, অমুক বৃয়ুর্গের কাছে কভ ধনী ও প্রতাপশালী লোক আসে, সুতরাং তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে পারলে আমার দুনিয়াবি ফায়দাও হবে। তাঁর মাধ্যমে ওইসব বিশিষ্টজনদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা সহজ হবে। ফলে এ পবিত্র সম্পর্ক ও ভালোবাসা রূপান্তরিত হয় স্বার্থপূর্ণ ভালোবাসায়। এজন্য ওস্তাদ, পীর, বৃয়ুর্গ ও মুক্রবিজনকে ভালোবাসতে হলে এ সব বদনিয়ত বর্জন করতে হবে। এভাবেই ঈমান পরিপূর্ণ হবে। অন্যথায় এ খাঁটি ভালোবাসাও গুনাহের 'কারণ' হয়ে যাবে।

## পার্থিব ভালোবাসাসমূহও আল্লাহর জন্য করে দাও

কিন্তু এ ছাড়াও পার্থিব জগতে আরো কিছু ভালোবাসা রয়েছে। যেমনমাতা-পিতা, ভাই-বোন, বিবি-বাচো, আত্মীয়-স্কলন কিংবা বন্ধু-বান্ধবের প্রতি যে
ভালোবাসা, তা পার্থিব ভালোবাসা। একটু দৃষ্টিভঙ্গি বদলালে এসব ভালোবাসা
হতে পারে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। যেমন মাতা-পিতাকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে
এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভালোবাসবে যে, এটা আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর হুকুম।
এমনকি তিনি বলেছেন, মাতা-পিতার প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকালে এক
হজু ও উমরার সাওয়াব পাবে; তাই আমি আমার মাতা-পিতাকে ভালোবাসছি।
দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের কারণে তখন স্বভাবজ্ঞাত এ ভালোবাসাও আল্লাহর জন্য
ভালোবাসার শামিল হয়ে যাবে।

### আল্লাহর জন্য ন্ত্রীকে ভালোবাসা

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটি একটি জৈবিক প্রয়োজন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করা হলে তা আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে। যেমন—এ নিয়ত করা যে, স্ত্রীকে ভালোবাসার নির্দেশ তো আল্লাহর রাস্ল (সা.) দিয়েছেন। তিনি নিজেও তাঁর স্ত্রীদেরকে ভালোবেসেছেন। তাই তাঁরই সুনাতের অনুসরণে আমিও আমার স্ত্রীকে ভালোবাসছি। এভাবে নিয়তকে ঘুরিয়ে দিতে পারলে এ ভালোবাসাও হবে আল্লাহর জন্যই। একজন মানুষ নিজের স্ত্রীকে জৈবিক প্রয়োজনেই খুব ভালোবাসে। অপরজনও একই কারণে তাকে জালোবাসে। তবে সে নিয়ত করেছে সুনাতের অনুসরণের। তাহলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুইজনের ভালোবাসা এক রকম হলেও প্রকৃতপক্ষে এ দুয়ের মাঝে রয়েছে আসমান-জমিন তফাৎ। প্রথমজনের ভালোবাসা নিরেট পার্থিব ভালোবাসা। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়জনের ভালোবাসা সুনাতী ভালোবাসা। প্রথমটি দুনিয়ার জন্য হল আর দ্বিতীয়টি হল আল্লাহর জন্য। এ পার্থক্যটা হয়েছে তথু দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর কারণেই।

রাস্পুল্লাহ (সা.) তাঁর স্ত্রীদেরকে এমন্ ভালোবাসা দিয়েছেন, যা দেখলে আমাদেরকে অবাক হতে হয়। যেমন এক হাদীসে এসেছে, তিনি নিজ স্ত্রী আয়েশা (রা.)-কে এগার নারীর গল্প শুনিয়েছেন। ওরা এগারজন একসঙ্গে বসেছে। প্রত্যেকেই নিজের স্বামীর গল্প শোনানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছে। তারা একজন একজন করে প্রত্যেকেই নিজের স্বামীর গল্প বলেছে। দীর্ঘ গল্প। আর এগার নারীর এ গল্পটি রাস্পুল্লাহ (সা.) শুনিয়েছেন হযরত আয়েশা (রা.)-কে। দেখুন, যে মহান সন্তার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী আসে, আল্লাহর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্ষণিকের জন্যও শিথিল হয়নি, সেই তিনি নিজ স্ত্রীকে এগার নারীর দীর্ঘ গল্প শোনাচ্ছেন।

আরেকবারের ঘটনা। খোলা প্রান্তর। রাস্পুল্লাহ (সা.) আয়েশা (রা.)- কে সাথে নিয়ে সফরে বের হয়েছেন। দাওয়াতে যাচ্ছিলেন তাঁরা। এরই মধ্যে তিনি আয়েশা (রা.)-কে বললেন, আয়েশা! এ খোলা প্রান্তরে আমার সঙ্গে দৌড় দেবে? আয়েশা (রা.) বললেন, হাা। তারপর উভয়ে সেখানে দৌড়প্রতিযোগিতা দিলেন। যেহেতু স্থানটা ছিল জনমানবশূন্য, তাই পর্দা লজ্ঞানের কোনো সম্ভাবনা সেখানে ছিল না।

## আমাদের কাঞ্চতলো হয় প্রবৃত্তির তাড়নায়

রাস্লুলাহ (সা.)-এর কাজটি দৃশ্যত আল্লাহ কিংবা আল্লাহর ইবাদতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। অনুরূপভাবে দ্রীকে খুশি করার জন্য আমরা যা করি, তাও দৃশ্যত এরকমই মনে হয়। কিন্তু আমাদের কাজ আর রাস্লুলাহ (সা.)-এর কাজের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। আমরা তথু প্রবৃত্তির কারণে স্ত্রীকে খুশি করার মত কাজ করি। আর আল্লাহর রাস্ল (সা.) এ জাতীয় কাজ করতেন, যা তার মাকামের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণও বটে, তবুও তিনি করতেন আল্লাহর হুকুম পালনের জন্যই। কেননা, দ্রীকে খুশি করার নির্দেশ তো আল্লাহরই।

#### 'আরিফ' কাকে বলে?

সৃক্ষিণণ বলেছেন, আরিফ অর্থাৎ মারেফাত, শরীয়ত ও তরীকতের গুণসম্পন্ন ব্যক্তি তিনিই, যার মাঝে একত্র হয়েছে বিপরীতমুখী বহু গুণ। যেমন একদিকে তিনি আল্লাহর সঙ্গে সার্বক্ষণিক সম্পর্ক বজ্ঞায় রাখেন, যিকির-আযকারে ব্যস্ত থাকেন, অন্থিমজ্জায় তথু আল্লাহরই ধ্যান রাখেন, অপরদিকে তিনি মানুষের সঙ্গে, ঘরের লোকদের সঙ্গে, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-সঞ্জনের সঙ্গে খাভাবিক ওঠা-বসা করেন, তাদের সঙ্গে হাসেন, গল্প করেন, পানাহার করেন। এ দিমুখী স্বভাব যার মাঝে আছে, তিনিই প্রকৃত 'আরিফ'।

## সূচনাকারী ও সম্পন্নকারীর মাঝে পার্থক্য

সৃষ্টিগণ আরো বলেছেন, যিনি তরীকতের পথে সবেমাত্র চলা শুরু করেছেন, তিনি সূচনাকারী। আর যিনি এ পথ জয় করে নিয়েছেন, তিনি সম্পাদনকারী। উভয়ের অবস্থা বাহ্যত এক মনে হয়। পক্ষান্তরে যিনি এ পথের মাঝামাঝিতে পৌছেছেন, তাঁর অবস্থান হয় তিনু।

যেমন— এক ব্যক্তি দ্বীনের পথে মাত্র চলা শুরু করেছেন। তিনি দুনিয়ার সব কাজ স্বাভাবিকভাবেই করেন। পানাহার করেন, পরিবার-পরিজনের সঙ্গেও হাসি-গল্প করেন। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (সা.)— যিনি তরীকতের পথে সর্বোচ্চ স্থানে পৌছে গিয়েছেন, তিনিও দুনিয়ার সব কাজ স্বাভাবিকভাবেই করতেন। পানাহার করতেন, বেচা- কেনা করতেন, বাজারে যেতেন এবং হাসি-মশকরাও করতেন। দৃশ্যত উভয়ের কাজ একই রকম মনে হয়। পক্ষান্তরে তৃতীয় ব্যক্তি— যিনি তরীকতের পথে কিছুটা উনুতি করেছেন, তবে এখনও এ পথ জয় করতে পারেননি। বরং মাঝামাঝি কোনো স্তরে অবস্থান করছেন। তাঁর অবস্থা হয় অন্যরকম। তিনি স্বাভাবিকভাবে চলাক্ষেরা করেন না, নিয়মিত পানাহার করেন

না, বাজারেও যান না; বরং সর্বদা ডুবে থাকেন আল্লাহর ধ্যানে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর ধ্যান শুধু আল্লাহকে নিয়েই। এ ছাড়া অন্য কান্ত করার মত ফুরসত তাঁর হয়ে ওঠে না।

## একটি দৃষ্টান্ত

হাকীমুল উম্বত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) তরীকতের পথের উক্ত তিন ধরনের যাত্রীর কর্মকাণ্ড একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন এভাবে— যেমন একটি সমুদ্র। এক ব্যক্তি এ সমুদ্র পাড়ি দিতে চাচ্ছে, তাই সে দাঁড়িয়ে আছে তীরে। অপর ব্যক্তি সমুদ্রটি পাড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্য তীরে। তৃতীয় ব্যক্তি সমুদ্রের মাঝখানে আছে, হাত-পা ছুঁড়ে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অপর পাড়ে পৌছানোর জন্য। এখন দেখুন, প্রথম ব্যক্তি এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা ও অবস্থান অভিন্ন। সমুদ্রের তীরেই উভয়ের অবস্থান। অথচ প্রকৃতপক্ষে প্রথম ব্যক্তি তো এখনও সমুদ্রে প্রবেশই করেনি, তাই বিক্রুক্ক তরঙ্গমালার মুখোমুবি সে এখনও হয়নি। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি তো এসব উত্তাল তরঙ্গ জয় করে সমুদ্রের অপর প্রান্তে পৌছে গিয়েছে অনেক আগেই। আর তৃতীয় ব্যক্তি? সে লড়াই করে যাচ্ছে বিক্রুক্ক তরঙ্গমালার সঙ্গে। হাত-পা ছুঁড়ছে, পানিতে ভুবে যাচ্ছে, আবার ছেসে উঠছে। বাহ্যত মনে হয়, এ ব্যক্তিই আসল বাহাদুর। কিষ্তু বাস্তবেই কি সে আসল বাহাদুর? বরং মূলত বাহাদুর তো সেই— যে সমুদ্র জয় করে পৌছে গিয়েছে অপর প্রান্তে। যদিও তাকে মনে হয় ঐ ব্যক্তির মত, যে অপর প্রান্তে পৌছার উদ্দেশ্যে সবেমাত্র তীরে এসে দাঁড়িয়েছে।

### আল্লাহর জন্য ভালোবাসার ক্ষেত্রে অনুশীলন প্রয়োজন

অনুরূপভাবে পার্থিব ভালোবাসাগুলোকে আল্লাহর জন্য করতে হলে প্রয়োজন দীর্ঘ অনুশীলন। বুযুর্গানে দ্বীন ও সৃফিগণ মানুষকে দিয়ে এ অনুশীলন করাতেন। তাঁরা মানুষের পার্থিব ভালোবাসাসমূহের মোড় ঘুরিয়ে দিতেন। অর্থাৎ এসব ভালোবাসার বাহ্যিক কোনো পরিবর্তন নয়, বরং এগুলোর গতিকে পরিবর্তন করে দিতেন আল্লাহর দিকে। আর এটা হতো দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করার মাধ্যমে। হযরত ডাক্ডার আন্দুল হাই (রহু) বলতেন, ভালোবাসার গতিকে পরিবর্তন করার জন্য আমি অনুশীলন করেছি বছরের পর বছর। এরপর সফলতার ছোঁয়া পেয়েছি। অনুশীলন করেছি এভাবে, যেমন— ঘরে প্রবেশ করেছি, খাওয়ার সময় হয়েছে। খাবার সামনে চলেও এসেছে। পেটেও প্রচও ক্ষুধা। মন চাচ্ছিল এক নিমিষেই সব সাবাড় করে ফেলি। কিন্তু না! তা করলাম

না। আহার শুরু না করে ক্ষণিকের জন্য ভাবলাম, নফ্সের খাহেশ প্রণের জন্য খাবো না। বরং আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত আদারের জন্য খাবো। খাবার সামনে এলে তিনি আল্লাহর শুকরিয়া তো আদায় করতেন। ভাবতেন, খাদ্য ঘারা শরীরের হক পূরণ হয়। খাবারের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতেন তিনি। তারপর খেতেন। সুতরাং আমিও এ নিয়তে খাচিছ। তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করেই খাচিছ।

## আল্লাহর জন্য শিশুদের প্রতি ভালোবাসা

অনুরূপভাবে ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম, বাচ্চা খেলাধুলা করছে। তখন হয়ত মনে চেয়েছে যে, বাচ্চাটিকে কোলে নেবো, আদর করবো। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তা না করে মুহূর্তের জন্য খেমে গেলাম। ভাবলাম, মনের আকাক্ষা প্রণের জন্য বাচ্চাটিকে কোলে নেবো না। পরক্ষণেই ভাবলাম, রাসূলুল্লাহ (সা.) তো শিতদেরকে ভালোবাসতেন। একবারের ঘটনা। তিনি মদীনার মসজিদে জুম'আর খুতবা দিচ্ছিলেন। ইত্যবসরে হয়রত হাসান ও হুসাইন (রা.) পড়িমড়ি করে মসজিদে ছুকল। তিনি মিমর খেকে নেমে তাঁদেরকে তুলে নিলেন কোলে। আরেকবারের ঘটনা, হয়রত উসামা (রা.) তখন ছিলেন শিত। আল্লাহর রাসূল (সা.) নফল নামায পড়ছিলেন। ইত্যবসরে উসামা কিভাবে যেন তাঁর কাঁধে চড়ে বসল। তিনি তাকে কিছুই বললেন না। বরং কুকুতে যাওয়ার সময় আন্তে করে তাকে রেখে দিলেন পেছনের দিকে। তারপর যখন তিনি সিজ্বায় গেলেন, তখন উসামা আবার তাঁর পিঠে চড়ে বসল। মোটকথা, আল্লাহর রাসূল (সা.) শিতদেরকে স্নেহ করতেন এভাবেই। সুতরাং আমিও তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করবো। এ চিস্তা করেই বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে নিলাম।

প্রথম দিকে ভাবনার এ পরিবর্তনের জন্য কৃত্রিমতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু অনুশীলনের ফলে একটা সময় আসে, যখন কৃত্রিমতা আর থাকে না। তখন সভাবই হয়ে যায় এমন। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের, নিয়তকে সঠিক পথে পরিচালনার উক্ত টিপ্স সত্যিই চমৎকার, সহজ্ঞও। তবে এর জন্য প্রয়োজন নিয়মিত অনুশীলনের, যার ফলে একটা সময় আসবে, যখন দুনিয়ার প্রতিটি ডালোবাসা ও স্নেহ আল্লাহর জন্যই হবে।

## আল্লাহকে ভালোবাসার নিদর্শন

আমার ভালোবাসাটা আল্লাহর জন্যই হচ্ছে- এটা বুঝবো কীভাবে? এর নিদর্শন কী? এর নিদর্শন হলো, যদি কখনও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার যে দাবী

রয়েছে, তারই কারণে আমার দুনিয়াবী ভালোবাসাটা ছাড়ার প্রয়োজন হয়, যদি তখন আমার কষ্ট না হয়, বরং সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিতে সক্ষম হই, তাহলে এটাই 'আল্লাহর'জন্য ভালোবাস'র নিদর্শন।

## হযরত থানভী (রহ,)-এর ঘটনা

হাকীমূল উন্মত হযরত থানতী (রহ,)-এর একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। একবার তিনি উপস্থিত লোকজনকে নিজের ব্যক্তিগত একটি ঘটনা শোনালেন। বললেন, আল্লাহ তা'আলা আজ্ঞ পরীক্ষার এক আন্তর্য সুযোগ আমাকে দান করলেন। আজ্ঞ ঘরে গিয়েছিলাম। আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা হলো। তখন একটা বিষয়ে সে আমাকে একটু বকাঝকা করলো। আমি তখন একটু রেগে গিয়ে বললাম, বিবি! তোমার এ জাতীয় আচরণ আমার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছে। যদি বলো যে, আমি আজ্ঞ খেকে খানকায় থাকার ব্যবস্থা করি, একটি চৌকি ফেলে সেখানে আজীবন কাটিয়ে দিই। তবুও তুমি এ জাতীয় ব্যবহার আমার সঙ্গে করো না।

হযরত থানতী (রহ.) বলেন, বিবিকে তো এমন কঠিন করে কথা বলে দিলাম। কিন্তু এরপর আমি ভাবলাম, আসলেই কি আমি এটা করতে পারবো? খানকায় আজীবন কাটিয়ে দেবার দাবী মিথ্যা হয়ে যায়নি তো? যদি বিবি বলে দিত, যান, আপনার ইছো পূরণ করুন, তাহলে সত্যিই কি বিবিকে ছাড়া আমি জীবন কাটিয়ে দিতে পারতাম? আলহামদুলিক্লাহ! এভাবে নিজেকে নিয়ে আমি ভেবে দেখলাম এবং অনুভব করলাম যে, আমি পারবো। কেননা, এসব ভালোবাসা তো আল্লাহর জন্যই। আর আল্লাহর মহক্ষতের খাতিরেই যে কাউকে আমি ছাড়তে পারবো, এতে আমার কষ্ট হবে না।

প্রকৃতপক্ষে এত বড় দাবী তিনিই করতে পারেন, যিনি দুনিয়ার সব ভালোবাসাকে اَحَبُ سِّ তথা আল্লাহর ভালোবাসার অধীনে করে নিয়েছেন। দীর্ঘ মেহনত ও অনুশীলনের মাধ্যমেই এ স্তরে পৌছা সম্ভব।

## চতুর্থ নিদর্শন

ঈমানের চতুর্থ নিদর্শন হল, وَاَبَغْضَ شِهُ অর্থাৎ বিদেষ ও গোস্বা আল্লাহর জন্য হওয়া। তথা কারো প্রতি নিজের ব্যক্তিগত কারণে বিদ্বেষ নয়, গোস্বা নয়, কিংবা ব্যক্তির প্রতি শক্রতার মনোভাব নয় এবং গোস্বা নয়। বরং বিদ্বেষ ও গোস্বা হতে হবে তার শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কাজের কারণে কিংবা তার ঐ কর্মকাণ্ডের কারণে, যা আল্লাহকে নারাজ করে।

# ব্যক্তিকে ঘৃণা করা যাবে না

এ কারণেই বুযুর্গানে দ্বীন সর্বদা মনে রাখার মত একটি কথা বলেছেন যে, চাফেরকে নয়, বরং কৃফরকে ঘৃণা কর। পাপীকে নয়, বরং পাপকে ঘৃণা কর। গোনাহগারকে নয়, বরং গোনাহকে ঘৃণা কর। ব্যক্তি কখনও ঘৃণার পাত্র হতে পারে না। বরং ঘৃণার পাত্র হলো ব্যক্তির অশোভনীয় কাজ। ব্যক্তি তো দয়ার পাত্র। কারণ, সে কৃফর নামক মহামারিতে এবং ফিস্ক ও গোনাহ নামক মহাবাধিতে আক্রন্ত। আর ঘৃণা রোগীর প্রতি নয়, বরং রোগের প্রতি হয়। সুতরাং কৃফ্র, ফিস্ক ও গোনাহর প্রতিই ঘৃণা হওয়া উচিত। কাফের, ফাসেক ও গোনাহগারের প্রতি বিদ্বেষ থাকা উচিত নয়। ব্যক্তি তার অপরাধ থেকে ফিরে এলে সে তো প্রয় মানুষ হওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। কাজেই ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ রাখা যাবে না।

## এ ব্যাপারে রাস্পুল্লাহ (সা.)-এর কর্মপদ্ধতি

রাস্লুল্লাহ (সা.)-এর আমল দেখুন, যে নারী তাঁর প্রাণপ্রিয় চাচার কলিজা চিবিয়ে খেরেছিল, অর্থাৎ হযরত হিন্দ (রা.) এবং যে লোকটি তাঁর এ কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দিরেছিল অর্থাৎ হযরত ওয়াহলী (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর এমন জঘন্য অপরাধী হয়ে গেল মুসলিম বোন এবং মুসলিম ভাই। কৃত অপরাধ থেকে তাঁরা যখন ফিরে এল এবং ইসলামকে আপন করে নিল, তখন থেকে তাঁদের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল রাযিয়াল্লাহু আনহ। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মূলত ব্যক্তি ঘৃণ্য ছিল না, বরং ঘৃণ্য ছিল তাদের কর্মকাণ্ড ও প্রান্ত বিশ্বাস। ঘৃণ্য বস্তু দ্র হয়ে যাওয়ায় ব্যক্তি আপন বিভায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং 'সাহাবী'র মর্যাদায় পৌছে গেল।

## খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রহ্,)-এর ঘটনা

হযরত খাজা নিজামুদ্দীন (রহ.) একজন উঁচু স্তরের বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর সময়ে হাকীম জিয়াউদ্দীন নামক একজন উঁচুমানের আলেম, মুফতী ও ফকীহ ছিলেন। খাজা নিজামুদ্দীন সৃফী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন আর হাকীম জিয়াউদ্দীনের সুখ্যাতি ছিলো আলেম, মুফতী ও ফকীহ হিসাবে। খাজা সাহেব 'সিমা'কে জায়েয মনে করতেন। 'সিমা' হলো বাদ্য ছাড়া সুরেলা ভঙ্গিতে হাম্দ, নাত, তারানা ইত্যাদি পড়া এবং অন্যান্যরা তা ভক্তিসহ শোনা। অনেক সৃফীর মতে সিমা জায়েয। আবার অনেক ফকীহর মতে এটা নাজায়েয বরং বিদ'আত। হাকীম সাহেবও বিদ'আত মনে করতেন। আর খাজা সাহেব জায়েয মনে করতেন।

হাকীম সাহেব যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন খাজা সাহেব তাঁকে দেখতে গেলেন। ভেতরে সংবাদ পাঠালেন যে, খাজা সাহেব আপনার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি এসেছেন আপনার খোঁজ-খবর নিতে। হাকীম সাহেব বার্তাবাহককে বললেন, তাঁকে আমার কাছে আসতে দিবে না। কারণ, আমি কোনো বিদ'আতির মুখ দেখতে চাই না। খাজা সাহেব পুনরায় সংবাদ পাঠালেন যে, হাকীম সাহেবকে গিয়ে বন্ধুন যে, বিদ'আতি এসেছে বিদ'আত থেকে তাওবা করার জন্য। বার্তাবাহক গিয়ে তাই বললেন আর সঙ্গে সঙ্গে হাকীম সাহেব তাকে নিজের পাগড়ি দিয়ে বললেন, খাজা সাহেবের সৌজন্যে পাগড়িটা বিছিয়ে দিবে এবং আমার পক্ষ থেকে বলবে যে, তিনি জুতা পায়ে দিয়ে এ পাগড়ির উপর দিয়ে আসেন; খালি পায়ে যেন না আসেন। আর খাজা সাহেবও পাগড়িটি পেয়ে মাথায় তুলে নিলেন এবং বললেন্ আমার জন্য এটি ফ্যীলতের পাগড়ি। তারপর এভাবেই তিনি ভেতরে গেলেন। হাকীম সাহেবের সঙ্গে মুসাফাহা করলেন, বসলেন, কিছু কথাবার্তাও বললেন। অবশেষে খাজা সাহেবের উপস্থিতিতে হাকীম সাহেব ইন্তেকাল করলেন। খাজা সাহেব তখন মন্তব্য করেছিলেন যে, 'আলহামদুলিল্লাহ' আল্লাহ তা'আলা হাকীম জিয়াউদ্দীনকে কবুল করেছেন এবং উচ্চমর্যাদা দানসহ নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন।

#### গোৰা হওয়া চাই আল্লাহর জন্য

মোটকথা, গোসা ও বিষেষ ব্যক্তির প্রতি হলে এর ফল মোটেও ভালো হয় না। বরং এর দ্বারা যাবতীয় ফেতনার উদ্ভব দটে। পক্ষান্তরে গোসা আল্লাহর জন্য হলে এতে কোনো প্রকার ফেতনা সৃষ্টি হয় না। কারণ, তখন গোস্বার পাত্র যে হয়, সেও জানে, লোকটি মূলত আমার প্রতি বিষেষী নয়, বরং আমার কাজের উপর তিনি বিরক্ত। সূতরাং আমি খারাপ, আর সে তো আমার মঙ্গল কামনা করে। সে যা কিছু করছে, আল্লাহর জন্যই করছে। তবে এ ক্ষেত্রে সীমালজন কখনও কাম্য নয়। ভারসাম্যপূর্ণ গোস্বাই মূলত আল্লাহর জন্য গোস্বা।

## হ্যরত আলী (রা.) ও তাঁর গোশা

হযরত আলী (রা.)-এর একটি ঘটনা। এক ইহুদী একবার রাস্লুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে কট্ন্তি করে বসলো। আলী (রা.) তা তনে ফেললেন। তিনি ইহুদীকে আছাড় দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং তার বুকের উপর চড়ে বসলেন। পালাবার পথ না পেয়ে ইহুদী আলী (রা.)-এর মুখে থুতু মেরে বসলো। আলী (রা.) সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি একী করলেন? ইহুদী তো আপনার সঙ্গে দ্বিত্তণ হঠকারিতা দেখিয়েছে। এজন্য

## হ্যরত উমর (রা.)-এর ঘটনা

রাস্লুল্লাহ (সা.)-এর চাচা আব্বাস (রা.)-এর বাড়ি ছিলো মসজিদে নববীর সঙ্গে লাগোয়া। বাড়ির একটি পরনালার মাথা এসে পড়তো মসজিদে নববীর আঙ্গিনায়। একবার হযরত উমর (রা.)-এর দৃষ্টি ওই পরনালার উপর পড়লে তিনি দেখতে পেলেন, ওই পরনালা এসে পড়েছে মসজিদে নববীর আঙ্গিনায়। তাই তিনি রেগে গোলেন। লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এই পরনালাটি কার? লোকেরা বললো, এটি হযরত আব্বাস (রা.)-এর। হযরত উমর (রা.) নির্দেশ দিলেন, ভেঙ্গে ফেলো এটি। কারণ, মসজিদের দিকে পরনালা বের করা অবৈধ।

উক্ত ঘটনা হযরত আব্বাস (রা.) এর কানে গেলে তিনি হযরত উমর (রা.)এর বেদমতে এসে বললেন, এটা আপনি কী করলেন? হযরত উমর (রা.) উত্তর
দিলেন, পরনালাটি যেহেতু মসজিদে নববীর অংশে এসে পড়েছিলো, তাই তা
ফেলে দিয়েছি। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, এটা তো আমি লাগিয়েছি
রাস্লুল্লাহ (সা.)-এর অনুমতি ক্রন্ম। একথা শোনামাত্র হযরত উমর (রা.)
বিচলিত হয়ে পড়লেন। বললেন, আপনি আমার সঙ্গে চলুন। তারপর উভয়ে
যখন ঐখানে পৌছলেন, তখন হযরত উমর (রা.) ক্রুর মতো ঝুঁকে গিয়ে
বললেন, আব্বাস! আল্লাহর দোহাই! আমার কোমরের উপর দাঁড়িয়ে পরনালাটি
পুনরায় যথাস্থানে লাগিয়ে দিন। কারণ, আল্লাহর রাস্লের অনুমতি নিয়ে লাগানো
পরনালা ভেঙ্গে দেয়ার মত দুঃসাহস খাতাবের পুত্রের নেই। হযরত আব্বাস
বললেন, থাক, আমি পরে লাগিয়ে নেবো। কিন্তু হযরত উমর (রা.) আব্বাস
রো.)- কে এই বলে তাঁর কোমরে চড়ে লাগাতে বাধ্য কম্বলেন য়, যেহেতু
ভেঙ্গেছি আমি, তাই শান্তিও ভোগ করতে হবে আমাকেই।

এ পরনালাটি আজও স্মারক হিসেবে মসজিদে নববীর সঙ্গে লাগোয়াই আছে। যারা এর পরে মসজিদে নববী পুনঃনির্মাণ করেছেন, আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

মূলত একেই বলে اَحَبَّ للله وَ اَبْغَضَ لله अवख नমूना। यात মাঝে এ গুণ থাকবে, তাঁর ঈমান পরিপূর্ণ বলে ধরে নেয়া হবে।

## কৃত্রিম গোস্বা দেখাবে

কর্মন তথা "আল্লাহর জন্য বিদেষ করে যারা দীক্ষাধীন, তাদেরকে কর্মনও ক্রোধ প্রকাশ করতে হয়। বিশেষ করে যারা দীক্ষাধীন, তাদেরকে অনেক সময় রাগ দেখাতে হয়। যেমন— ওল্পাদ তাঁর ছাত্রদের উপর, পিতা তাঁর সন্তানদের উপর এবং শায়৺ তাঁর মুরিদদের উপর কখনও-কখনও রাগ দেখানোর প্রয়োজন হয়। এসব ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি যেন না হয়— এর প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। এর পদ্ধতি হলো, যে সময় গোস্বা উঠে, ঠিক সেই সময়টাতে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে না। কারণ, গোস্বার সময় গোস্বা দেখালে অনেক সময় এতে সীমালজ্ঞান হয়ে যায়। তাই উচিত হলো, পরবর্তীতে যখন মাথা ঠাল্লা হবে, তখন কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে শাসন করে দেয়া। কাজটি একট্ট্ কঠিন। কারণ, গোস্বা সংবরণ করা সহজ কথা নয়। কিয়্তু সীমালজ্ঞান থেকে বাঁচতে এটার অনুশীলন করতে হবে। তবেই সম্ভব হবে গোস্বার অনিষ্টতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা।

#### ছোটদের উপর বাড়াবাড়ির পরিণাম

সন্তান, শাগরিদ বা মুরিদের উপর রাগ করলে এবং এতে বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে এর পরিণাম ভালো হয় না। তাছাড়া আপনি যার উপর গোস্বা করেছেন, তিনি যদি আপনার চেয়ে বড় হন কিংবা আপনার সমান হন, তাহলে ক্ষেত্রবিশেষ তিনি আপনাকে বলে দিতে পারেন যে, আপনার এ বাড়াবাড়ি আমার পছন্দ নয়। অথবা ক্ষেত্রবিশেষে আপনার থেকে তিনি প্রতিশোধও নিয়ে নিতে পারেন। কিছু আপনার গোস্বার পাত্র যদি আপনার থেকে ছোট হয়, তাহলে সে না পারে আপনাকে কিছু বলতে এবং না পারে আপনার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে। যেমন ছেলে নিজ পিতা থেকে, শাগরিদ তার উন্তাদ থেকে এবং মুরিদ তার পীর সাহেব থেকে প্রতিশোধ তো দূরের কথা, তাদেরকে কিছু বলারও সাহস করে না। ফলে আপনার অতিথিও রাগের কারণে মনে কট্ট পেলেও চুপ করে থাকে।

খার তাদের মনোঃকটের ব্যাপারে আপনিও থাকেন উদাসীন। তাই তাদের কাছে মাফ চাওয়ার বিষয়টি আপনি কখনও ভাবেন না। এ কারণেই হযরত থানবী (রহ.) বলতেন, শিশুদের ব্যাপারটি তো আরো নাজুক। কারণ, তারা তো মাফ করলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। অবশেষে এভাবেই বাড়াবাড়ির গোনাহ আপনার কাঁধে থেকে যায়।

#### সারকথা

আজকের মজলিসের সারকথা হলো, নিজের ক্রোধকে কাবু করার চেষ্টা করেন। কেননা, ক্রোধ অসংখ্য শুনাহের মূল। এর কারণে সৃষ্টি হয় নানাবিধ জাত্মিক ব্যাধি। প্রথমত, চেষ্টা করতে হবে যেন গোস্বা মোটেও প্রকাশ না পায়। খিতীয়ত, এভাবে একে কাবু করতে পারলে দেখতে হবে যে, কোথায় গোস্বা দেখানো যাবে এবং কোথায় তা দেখানো যাবে না। যেখানে গোস্বা দেখানোর বৈধ সুযোগ থাকবে, সেক্ষেক্রে সীমার ভেতরে থেকে গোস্বা দেখানো যাবে।

#### গোশার ভুল ব্যবহার

গোষার অনেক সময় ভূল ব্যবহারও হয়। মুখে বলে যে, আমার গোষাটা আল্লাহর জন্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর ভেতরে শুকিয়ে থাকে আমিত্ব, অহঙ্কার ও অন্যকে ছোট জানার মনোভাব। যেমন আমাদের কারো দ্বীনের উপর চলার ছাওফীক হলে তখন অনেক সময় আমরা মনে করি দুনিয়ার সবাই খারাপ। আমার পিতা–মাতা, ভাই-বোন ও পরিবারের সবাই খারাপ, এরা তো জাহান্লামী। আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন এসব জাহান্লামীকে সংশোধন করার জন্য। এ ধরনের মনোভাবের পাল্লায় পড়ে আমরা তাদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ তক্ষ করে দিই এবং তাদের হক নষ্ট করা আরম্ভ করি। তারপর শয়তান আমাদেরকে সবক দেয় যে, আমি যা কিছু করি, সবই بَنْ فَيْ اللهِ وَاللهِ وَ

## হ্যরত শিব্বীর আহ্মদ উসমানী (রহ,)-এর চমংকার বাণী

এ প্রসঙ্গে আল্লামা শিব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.)-এর একটি বাণী হৃদয়ে থেথে রাখার মতো। তিনি বলতেন, হক কথা, হক নিয়তে, হক তরীকায় বললে ৬। কখনও বৃথা যায় না এবং ফেতনা-ফ্যাসাদও সৃষ্টি হয় না।

তাঁর এ চমংকার বাণীতে তিনটি শর্তের উল্লেখ রয়েছে, (১) কথা হক তথা সঠিক হতে হবে, (২) নিয়ত হক তথা তদ্ধ হতে হবে, (৩) তরীকা হক তথা যথাযথ হতে হবে। যেমন— এক মন্দ লোক, তার মন্দ শভাব দূর করা প্রয়োজন। সূতরাং দরদমাখা হদয় নিয়ে, অত্যন্ত নম্রতাসহ, তাকে হীন মনে না করে তার মন্দ শভাবটি ধরিয়ে দিতে হবে। তাকে ছোট করার উদ্দেশ্যে নয়, বয়ং নিয়ত থাকতে হবে যে, আল্লাহ যেন তার শভাবটা দূর করে দেন। তরীকাও হতে হবে হক। অর্থাৎ দরদ ও নম্রতার মিশেল দিয়ে তাকে বৃঝিয়ে বলতে হবে, ম্বদি এ তিনটি শর্তে পাওয়া যায়, তাহলে ফেতনা সৃষ্টি হবে না। যদি কোথাও দেখেন যে, হক কথা বলার কারণে ফেতনা সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে প্রবল ধারণা হলো, এ তিনটি শর্তের যে কোনো একটি শর্তের উপস্থিতি সেখানে ছিলো না। হয়ত কথা হক ছিলো না, বা নিয়ত হক ছিলো না কিংবা তরীকা হক ছিলো না।

# তোমরা খোদায়ী পুলিশ নও

এটা মনে রাখতে হবে যে, তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে পুলিশ হয়ে আসনি। তোমাদের কাজ হলো, হক কথা, হক নিয়তে হক তরীকায় মানুষের কানে পৌছিয়ে দেয়া। একাজে বিরক্ত না হওয়া বরং অব্যাহতভাবে করে যাওয়া। ফেতনা সৃষ্টিকারী কাজের কাছেও যেও না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর দয়া করুন এবং এসব কথার উপর আমল করার তাওকীক দিন। আমীন।

وَاحِرُ دَعُوانَا أَن الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

# ग्रूयनिम राययांगित कर्जरा

"বিশ্বমঞ্চে সমাজ গ্রন্থের পশুন ঘটেছে। পুঁজিবাদ আহত হমেছে। তাই ইমনামই এখন একমাত্র দ্বমা। এজন্য মুসনিম ব্যবসাধীদের কর্তব্য হনো, দুনিয়ার সামনে নমুনা পেশা করা। মসজিদের পরিবেশে মুসনমান; বাজারের পরিবেশে ক্ষমতার চেয়ারে অমুসনমান। মাবধান! এমনটি যেন না হয়। বরং মব পরিবেশে মুসনমান হতে হবে।"

# মুসলিম ব্যবসায়ীর কর্তব্য

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
وَابْتَغِ فِيْمَا التَّاكَ اللهُ الدَّارَ الْأَحِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ٥
(سورة القصص ٧٧)

امَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمُ ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْنُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْكَرِيْنُ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ —

হাম্দ ও সালাতের পর! আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

"আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তা ঘারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান করো এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।

-(সুরা আল-কাসাস: ৭৭)

#### ভরন্ব কথা

সম্মানিত উপস্থিতি!্

আজ আপনাদের সঙ্গে একটি দ্বীনি বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাছিছ—
এ আমার জন্য খোশকিসমত! আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নাম— 'এওয়ানে সান'আত
ও তিজারত তথা 'চেম্বার অফ কমার্স'। এখানে শেকচার দেয়ার জন্য যাদেরকে
আমন্ত্রণ জানানো হয়, তারা সাধারণত ব্যবসা কিংবা রাজনীতি নিয়েই আলোচনা
করেন। আমি রাজনীতিবিদ নই; ব্যবসায়ীও নই, আমি দ্বীনের একজন তালিবে
ইলম মাত্র। তাই কোথাও আলোচনা করার সুযোগ পেলে 'দ্বীন' নিয়েই
আলোচনা করি। আজকের সেমিনারেও এর ব্যতিক্রম হবে না। আমাদের দ্বীন
তো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে তার সুস্পষ্ট
শিক্ষা ও দিক–নির্দেশনা।

#### আজকের আলোচ্য বিষয়

যে দ্বীন আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন, তা মসজিদ কিংবা উপাসনালয়গুলোভে সীমাবদ্ধ নয়। এ দ্বীন পরিপূর্ণ। আজকের সেমিনারে আমার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে— 'মুসলিম ব্যবসায়ীর কর্তব্য'। তাই এ বিষয়েই দ্বীনের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু কথা আপনাদের সামনে রাখবো, আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আমাকে সহীহ কথা, সহীহ পদ্ধতিতে ও সহীহ নিয়তে বলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

# দ্বীন ওধু মসজিদের ভেতর সীমাবদ্ধ নয়

বান্তবতা হলো, সমাজ ও রাজনীতির মঞ্চ থেকে মুসলিম উন্মাহ যেদিন বিদায় নিয়েছে, সেদিন থেকে আমাদের মাঝে এক উদ্ভট চিন্তার বাতাস বইতে তক্ষ করেছে যে, দ্বীন তথু কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদতের নাম। কলে যখন আমরা মসজিদে থাকি কিংবা বাসা-বাড়িতে ইবাদতে মশতল থাকি, তখন আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের হকুম-আহকাম আমাদের চেতনায় জাগরুক থাকে। কিন্তু যখনই কর্মের ময়দানে এবং সমাজ, রাজনীতি, ব্যবসা ও মার্কেট ইত্যাদির পরিবেশে প্রবেশ করি, তখন ভুলে যাই আল্লাহ ও তাঁর রাস্ল (সা.)-এর শিক্ষার কথা।

# কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে উদ্বোধন

মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন কুরআন মজীদের তেলাওয়াতের মাধ্যমেই হয়। এ্যাসেঘলির অধিবেশন, সামাজিক অনুষ্ঠান, শিল্প-কারখানার উদ্বোধন থেকে তক্ত করেই সব ধরনের অনুষ্ঠানেই এর প্রচলন। আলহামদুলিল্লাহ এটা অবশ্যই সুখের কথা। কিন্তু দুঃখের ব্যাপর হল, কুরআন মজীদ যখন তেলাওয়াত করা হয়, তখন কুরআনের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসায় আমরা আছেল থাকি আর তেলাওয়াত শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করি, তখন ভূলে যাই এ কুরআনের কথা। এটা কুরআন মজীদের প্রতি এক প্রকার অবিচার নয় কিঃ

### কুরআন মজীদ আমাদের কাছে আকৃতি জ্ঞানাচেছ

মরহম মাহির আল-কাদেরী একজন চমৎকার কবি ছিলেন। তিনি কুরআনে কারীমের আকৃতি নিয়ে কিছু পঙ্জি লিখেছেন। সেখানে কুরআনের যবানিতে কুরআনের আকৃতি তিনি তুলে ধরেছেন এডাবে–

অর্থাৎ— আমাকে তাকে সাজিয়ে রাখা হয়, সুগন্ধি লাগানো হয়, ঝগড়া-বিবাদের সময় আমার উপর হাত রেখে কসম করা হয়। যখন প্রয়োজন পড়ে; তখন আমাকে হাতে নিয়ে দেখা হয়। কিন্তু তাদের বাস্তবক্টীর্বনে আমি উপেক্ষিত, আমি অবহেলিত।

# ইসলামে প্রবেশ করো পরিপূর্ণভাবে

আন্তকের কারী যে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেছেন, আন্তকের অনুষ্ঠানের জন্য যথোপযুক্তই বটে। আয়াতগুলোর মধ্য থেকে একটি আয়াত ছিলো এই—

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ করো।

-(সূরা বাকারা : ২০৮)

মসন্ধিদের পরিবেশে মুসলমান, বাজারের পরিবেশে ও ক্ষমতার চেয়ারে অমুসলমান; সাবধান! এমন যেন না হয়। বরং সব পরিবেশেই মুসলমান হও।

'মুসলিম ব্যবসায়ীর কর্তব্য' এটা আমার আজকের বিষয়বস্তু। এ বিষয়ে আমি গুরুতেই কুরআন মজীদের একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি। এর কিছু বিশ্লেষণ করার ইচ্ছে রাখি। কিন্তু এর পূর্বে ভূমিকাশ্বরূপ কিছু কথা বলতে হয়। বর্তমান পরিবেশকে সামনে রেখে আয়াতটির সঙ্গে পরিচিত হলে আশা রাখি ফায়দা হবে বেশি।

### দুটি অর্থনৈতিক মতবাদ

বর্তমানে আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যে যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 'অর্থনীতি'। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে দুটি অর্থনৈতিক মতাদর্শ আমরা দেখতে পাই। (১) পুঁজিবাদ (২) সমাজতব্ধ। এ দুটি মতবাদ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। আমরা দেখেছি, গত অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এ দুটি মতবাদ পরস্পর ছন্দ্রমুখর। অভিনু দর্শন ও অভিনু দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সৃষ্ট এ দুটি মতবাদের পারস্পরিক লড়াই আমরা দেখেছি। মাত্র চুয়ান্তর বছরের তিজ্ অভিজ্ঞতা নিয়ে সমাজতব্ধের পতন ও বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে। দাবী ও স্রোগানের বাগাড়বরতা ছাড়া সমাজতব্ধ বিশ্ববাসীকে আর কিছুই দিতে পারেনি। বিশ্বের মানুষ দেখেছে, বাস্তব ও কর্মের ময়দানে, সমাজতব্ধ ওধু ভঙ্গুরই নয়; অসহায়ও। তাই তার ব্যর্থতাই ছিল অনিবার্য।

# সমাজতন্ত্ৰ কেন সৃষ্টি হলো?

কিন্তু ভাবনার বিষয় হলো, সমাজতন্ত্র সৃষ্টি হলো কেন? এর পেছনে কি কোনো করণ বাস্তবতা রয়েছে? বিশ্ব-অর্থনীতি নিয়ে যারা পড়া-লেখা করেছেন, তাঁরা ভালো করেই জানেন যে, মূলত সমাজতন্ত্র একটি বিকল্প মতবাদ। কায়েমী বার্থবাদীদের সৃষ্ট পুঁজিবাদ ধনী-গরিবের মাঝে যে বিভেদ-দেয়াল তুলেছে এবং সম্পদ কটনের ক্ষেত্রে যে অসমতা তৈরি হয়েছে, তারই প্রতিরোধকল্পে অন্তিত্ব লাভ করেছিল একটি বিকল্প মতবাদ সমাজতন্ত্র। মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে পুঁজিবাদ প্রতিটি ব্যক্তিকে অর্থ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা দিয়েছে এবং তারই পরিণতিতে দেশের অর্থ যেভাবে ধনিক শ্রেণীর কাছে ছুটে যাচেছ, এরই প্রতিবাদ স্বরূপ প্রকাশ পায় প্রতিবাদী আন্দোলন সমাজতন্ত্র।

সমাজতন্ত্র বলল, ধনী-গরীবের ভেদাভেদ মিটিয়ে দিতে হলে, সম্পদের সুষম বন্টন প্রেভ হলে এবং গরিব-কৃষক নিম্পেষণ বন্ধ করতে হলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা দেয়া যাবে না; এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের রোডম্যাপ মতই কাজ করতে হবে।

### পুঁজিবাদের বীভংসতা মেটেনি

এটা ঠিক যে, সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। পুঁজিবাদের যেসব বীজ্ৎসতা রয়েছে, সমাজতন্ত্র সেওলার বিরুদ্ধে শুধু শ্লোগান লাগিয়েছে- ইতিবাচক ও বুদ্ধিনীপ্ত কোনো পরিকল্পনা পেশ করতে পারেনি। পারেনি দরিদ্র নিস্পেষণের এ কায়েমী বার্ষবাদী ব্যবস্থা থেকে উত্তরণের বাস্তব কোনো পথ দেখাতে। এখানেই সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা। ফাঁকা বুলি আর বাস্তবতা এক নয়। বাস্তবজীবনে সমাজতন্ত্র ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। যেসব অসমতা ও বৈষম্য পুঁজিবাদে পাওয়া বায়, সমাজতন্ত্র সেওলার সঠিক কোনো সমাধান পেশ করতে পারেনি।

#### যাদের উপার্জন সবচে বেশি

মজার ব্যাপার হলো, যেদিন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটেছিলো, আমেরিকার টাইম্স পত্রিকায় তা ফলোআপ করে প্রচার করা হলো এবং এর উপর একটি প্রতিবেদনও ছাপা হলো। টাইম্স পত্রিকার ঠিক ঐ সংখ্যাতেই আমেরিকার সমাজব্যবস্থার উপরও একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিলো, যেখানে এ বিষয়ে একটা সমীক্ষা ছিলো আমেরিকান জীবনব্যবস্থার বর্তমানে কাদের উপার্জন সবচেয়ে বেশি। সমীক্ষাতে লেখা ছিলো যে, আমেরিকান সমাজে যেসব পেশাদার সবচেয়ে বেশি উপার্জন করে, তারা হলো 'মডেল গার্লস'। মডেলিং যাদের পেশা, তাদের উপার্জন অন্য সব পেশাদারকে ছাড়িয়ে গেছে। কোনো-কোনো মডেল গার্গ-এর একদিনের উপার্জন পঁচিশ মিলিয়ন ডলার।

এবার বলুন, মডেল গার্লদের পারিশ্রমিকের এটাকাগুলো অবশেষে কার পকেট থেকে যায়? নিশ্চয় ভোজা-সাধারণের পকেট থেকেই। টাইম্সের একই সংখ্যায় উক্ত দুটি সংবাদ পড়ে আমি ভাবলাম, আমেরিকা সমাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে আজ বোগল বাজাছে। সমাজতন্ত্রের পতনে তারা আজ মহাখুশি। কিন্তু কেন সৃষ্টি হয়েছিল এ সমাজতন্ত্র, সেদিকে তাদের দৃষ্টি নেই। সমাজতন্ত্র নিশ্চয় বিশ্বমানবতার জন্য দানবের মতই এক আপদ ছিলো, কিন্তু কে এ দানবের জন্মদাতা? পুঁজিবাদ নর কিই সূতরাং পুঁজিবাদ যদি সঠিক পথে না আসে, তাহলে আরেকটি সমাজতন্ত্র যে জন্মহাহণ করবে না, এর নিশ্চয়তা কী?

# পুঁজিবাদের মূল সমস্যা

প্রকৃতপক্ষে অর্থ উপার্জনে ব্যক্তিস্বাধীনতা পুঁজিবাদে রয়েছে। এটা পুঁজিবাদের মৃল সমস্যা নয়। ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করে নেয়াটা পুঁজিবাদের মৃল ক্রেটি নয়। বরং হালাল-হারাম ও বৈধ-অবৈধ বিবেচনা না করাটাই পুঁজিবাদের মূল ক্রটি। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল মুহান্দদ (সা.)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে ইসলাম নামক যে দ্বীন ও জীবনব্যবস্থা দান করেছেন, অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে তার মূল শিক্ষা হলো, মানুষ নিজের জীবিকা উপার্জন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে অবশ্যই স্বাধীন। তবে তা হতে হবে নিজের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত নিয়ম-নীতির ভেতরে। অর্থাৎ— অর্থ উপার্জনের ময়দানে ইসলাম মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছে। তবে স্বাধীনতার নামে যেন মানুষ অবৈধ ফায়দা লুটতে না পারে, সেজন্য এ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে একটি সীমারেখা টেনে দিয়েছে। হালাল-হারাম বা বৈধ-অবৈধই হলো সে সীমারেখা। সূতরাং মানুষের ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্পসহ অর্থনীতির সব বিষয়ের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে হালাল-হারামের সম্পর্ক। এ সীমা রেখা কেউ এড়াতে পারে না। এড়িয়ে চললে ততদিন অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও পরিমিতিবোধ আসবে না। সমাজেও দেখা যাবে না শান্তির পরিবেশ।

### এক আমেরিকান অফিসার

সুদের ব্যাপারে ফেডারেল শরীয়াহ কোর্ট-এর রায় যে সমর প্রকাশিত হয়েছিলো, ঐ সময় পাকিস্তানের আমেরিকান দৃতাবাসের অর্থনীতির ইনচার্জ আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি রায়টির ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলেন। সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার ইতিহাস তখনও তাজা ছিলো। এক পর্যারে তাকে বললাম, আমেরিকা এখন দুর্দান্ত। পরিপূর্ণ শক্তিমন্তা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচেছ। সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে, তাই সে-ই এখন বিশের একমাত্র পরাশক্তি। আচ্ছা বলুন তো, সমাজতন্ত্ৰ কেন জন্ম নিয়েছিলো? যেসব কারণে বিশের মানুষ এ মতবাদের তিক্ত অভিজ্ঞা অর্জন করেছে, সেসব কারণ কি মিটে গেছে? সমাজতন্ত্রের পতনের পর এ দিকটা আপনারা ভেবেছেন কি? ভেবে দেখার কি প্রয়োজন নেই? পুঁজিবাদের যেসব ক্রটির কারণে সমাজতন্ত্র জন্ম নিয়েছিলো সেসব ক্রটি তো মিটেনি; রয়ে গেছে। সমাজতদ্বের পতন হরেছে এটা যথাস্থানে সঠিক। কিন্তু পুঁজিবাদের ত্রুটিগুলোর প্রকৃত সমাধান কি? আন্চর্যের ব্যাপার হলো, কেউ যদি বলে, পুঁজিবাদের ক্রটিগুলোর সমাধান আমাদের কাছে আছে-ইসলামের হালাল-হারামনীতিই এর একমাত্র সমাধান। তখন আপনারা তাকে মৌলবাদী বলেন, গোঁড়াবাদিতার অপবাদ দেন। বলেন, লোকটা যুগ-চাহিদা বোঝে না। তাহলে বলুন, আপনাদের ধারণা পুঁজিবাজের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই? শোষণ ও বৈষম্যের প্রতীক পুঁজিবাদই কি একমাত্র সমাধান? আপনারা বিষয়টা নিয়ে এভাবে কেন ভাবছেন নাং

ভদ্রলোক খুব গুরুত্বসহ আমার কথা তনলেন। তারপর বললেন, আমাদের প্রচারমাধ্যমগুলো ইসলামের বিধি-বিধান ও শিক্ষার সঙ্গে বৈরি আচরণ করে এটা শ্বীকার করি। সুদের ব্যাপারে আপনি যতটা সুন্দরভাবে স্পষ্ট করে বলেছেন, এতটা গোছালো কথা এ ব্যাপারে আমি এই প্রথম তনলাম। আমিও মনে করি, এটা নিয়ে ভাববার প্রয়োজন আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের গণমাধ্যমগুলো প্রোপাগান্তায় অভ্যন্ত। তাই এ জাতীয় কোনো কথা সামনে এলে ভারা তরু করে দেয় অপপ্রচার। এটা অবশাই তাদের ভালো নীতি নয়।

# , ইসলামের অর্থব্যবস্থাই ইনসাফপূর্ণ

আমি বলতে চাচ্ছি, অন্যরা যদি ইসলামের শিক্ষা ও বিধানের বেলায় আপত্তি ভোলে, ভাহলে ভা হয়ত শিথিল দৃষ্টিতে বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ, তারা ইসলামের ব্যাপারে অজ্ঞ, ইসলামের প্রতি ভাদের বিশ্বাস নেই। তাই ইসলাম ভাদেরকে কী শিক্ষা দেয়— এটা জানার প্রতিও বিশেষ উৎসাহবোধ নেই। কিন্তু আমরা যারা ভাওহীদের কালিমাকে বিশ্বাস করেছি এবং প্রতিটি অনুষ্ঠান উঘোধনকালে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করি, ভাদের ইসলামের শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার কোনো সুযোগ নেই। অর্থনীতির ময়দানে ইসলামের দিক-নির্দেশনাগুলাকেও উপেক্ষা করার অবকাশ নেই। সমাজভদ্তের পতন ও পুঁজিবাদের নিপীড়ন—এ দুটি বিষয়কে সামনে রেখে আমরা নির্দিধার বলতে পারি যে, ইসলামী অর্থনীতিই ভারসাম্য ও ইনসাফপূর্ণ অর্থনীতি। মানবভার মুক্তির জন্য এ টেকসই অর্থনীতির কোনো বিকল্প নেই। এ বিশ্বাস আজ আমাদের হৃদয়ে গেঁথে নিতে হবে। ভারপর গুরুতে আমি যে আয়াভটি তেলাওয়াভ করেছিলাম, ভাতে আমাদের জন্য যথেষ্ট পাথেয় আছে।

#### কান্ধন ও তার সম্পদ

আয়াতটি সূরা কাসাসের একটি আয়াত। এখানে সম্বোধন করা হয়েছিল কারনকে। কারন ছিল মূসা (আ.)-এর যুগের একজন সম্পদশালী ব্যক্তি। কারনের ধন-সম্পদের নানা কথা লোক মুখেও প্রসিদ্ধ। তার সম্পদের প্রাচুর্যের বিবরণ দিতে গিয়ে কুরআন মন্ত্রীদে বলা হয়েছে—

'তার ধন-ভাত্তারের চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষেও দুঃসাধ্য ছিলো। -(সূরা আল কাসাস: ৭৬) ওই যুগে চাবি বড় ও ভারী হতো। তাছাড়া কারনের ধন-ভাগার ছিলো আনেক। আল্লাহ তাকে হযরত মৃসা (আ.)-এর মাধ্যমে উপদেশ দিয়েছিলেন। তারই বিবরণ দেয়া হয়েছে আজকের তেলাওয়াতকৃত আয়াতে। আয়াতটিতে যদিও সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে কারনকে, কিন্তু পরোক্ষভাবে সকল ধনকুরেরই এর সম্বোধিত ব্যক্তি।

#### কার্ন্ননকে চারটি উপদেশ

তেলাওয়াতকৃত আয়াতে রয়েছে চার বাক্যে চারটি উপদেশ। প্রথম বাক্যে আল্লাহ বলেছেন–

আল্লাহ তা'আলা তোঁমাকে যে ধন-ভাণার দান করেছেন, তা **যা**রা আখেরাতের সফলতা খুঁজে নাও।

দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে-

(এমন যেন না হয় যে, আখেরাতের সফলতা কামনা করতে গিয়ে সকল সম্পদ বিলিয়ে দিবে। বরং) পার্থিব জীবনের যে অংশ আল্লাহ তোমার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, তা ভুলে যেয়ো না, (তা নিজের কাছে রাখো এবং হক আদায় করো)।

তৃতীয় বাক্যে বলা হয়েছে-

(এ বিশাল সম্পদ দিয়ে) আল্লাহ যেমনিভাবে তোমার উপর দয়া করেছেন, অনুরূপভাবে তুমিও অপরের উপর দয়া করো এবং ভালো ব্যবহার করো।

চতুর্থ বাক্যে বলা হয়েছে-

(নিজের এ ধনভাষারের গরমে) পৃথিবীর বুকে ফেডনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না। (সৃষ্টি করার চেষ্টাও করো না।)

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, উক্ত চারটি উপদেশ যদিও কারনকে দেয়া হয়েছিলো, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এগুলো একজন ব্যবসায়ীর জন্য, শিল্পতির জন্য। মোটকথা, যে মুসলমানকে আল্লাহ তা'আলা কিছু পার্থিব সম্পদ দান করেছেন, তার জন্য পূর্ণাঙ্গ এক দিক-নির্দেশক।

সম্পদের ব্যাপারে একজন মুসলিম আর অমুসলিমের দৃষ্টিভঙ্গি এক হতে পারে না। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও রয়েছে অনেক তফাং। একজন অমুসলিম মনে করে, সম্পদ আমার, আমি যা উপার্জন করেছি নিজের পেশীর জ্যোরে করেছি। খেটেছি, মেধা ও শ্রম দিয়েছি, তারপর সম্পদ উপার্জন করেছি। সূতরাং আমার সম্পদের নিরংকুশ মালিক ওধু আমি। আমার সম্পদের ব্যাপারে নাক গলানোর অধিকার অন্য কারো নেই। সূতরাং আমার কাজ্কিত সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে জীমি যেমন স্বাধীন, ব্যয়ের ক্ষেত্রে তেমন স্বাধীন।

ण्णाहेव (पा.)-এর পুঁজিবাদীর মানসিকতাসম্পন্ন জাতি তাঁকে বলতো-أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفُعَلَ فِيْ أَمُوالِنَا مَا نَشَاءً - (سورة هود ۸۷)

অর্থাৎ (আপনি যেসব বিষয়ে আমাদেরকে নিষেধ করছেন যেমন—মাপে কম দিয়ো না, ইনসাফের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিচ্চ্য করো, হারাম থেকে বেঁচে থাকো। আমরা তো দেখছি এর মাধ্যমে আপনি আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের ব্যাপারে নাক গলানো শুরু করে দিয়েছেন। আপনি নামায পড়তে চাইলে ঘরে গিয়ে পড়ুন) আপনার নামায কি আপনাকে এই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করবো, আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করতো? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা ছেড়ে দেব?

আমার সম্পদ আমি যেভাবে ইচ্ছা উপার্জন করবো এবং যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করবো— পুঁজিবাদের এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি মূলত ও'আইব (আ.) এর জাতিরও দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো। আল্লাহ সেই জাতির এ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার জন্য বলেছিলেন—

'আসমান ও যমীনের সবকিছুরই মালিক আল্লাহ । –(সূরা নিসা : ১৩১)

তাই তিনি তোমাকে যা কিছু দান করেছেন, তার দ্বারা আখেরাতের স্ফলতা খোঁজ করো।

### প্রথম উপদেশ

সূতরাং প্রথমে বুঝে নিতে হবে যে, তোমাদের কাছে যে সম্পদ আছে—
নগদ টাকা, ব্যাংক-ব্যালেশ, ব্যবসা, শিল্প-কারখানা—এসবই আল্লাহর দান।
তোমাদের মেধা ও শ্রম অবশ্যই এগুলোর পেছনে ব্যয়িত হয়েছে। কিন্তু মেধা বা
শ্রমই সবকিছু নয়। দেখো, কত মেধাবী মেধা খরচ করে যাচেছ, কত পরিশ্রমী
হাড়ভাঙ্গা খাটুনি দিয়ে যাচেছ, অর্থচ তোমার মত ধন-সম্পদ তার নেই। সূতরাং
বোঝা গেলো, সম্পদ অর্জনের পেছনে মেধা-শ্রমের ভূমিকা অবশ্যই আছে; কিন্তু
এগুলোই সবকিছুই নয়। বরং এ সম্পদ আল্লাহর দান। থা এটা ক্রিট্র ক্রেট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রেট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রেট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রেট্র ক্রিট্র ক্রেট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রেট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রেট্র ক্রেট্র ক্রিট্র ক্রেট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রেট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রেট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রেট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রেট্র ক্রেট্র ক্রেট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রেট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রেট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রেট্র ক্রিট্র ক্রেট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রেট্র ক্রিট্র ক্রেট্র ক্রিট্র ক্রেট্র ক্রেট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রেট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্র ক্রিট্

# মুসলমান এবং অমুসলমানের মাঝে তিনটি পার্থক্য

মুসলমান ও অমুসলমানের মাঝে তিনটি পার্থক্য রয়েছে। (১) মুসলমান নিজের সম্পদকে মনে করে এগুলো আল্লাহর দান। (২) মুসলমান নিজের সম্পদকে মনে করে এগুলো আল্লাহর দান। (২) মুসলমান নিজের সম্পদকে আঝেরাতের সফলতার ভিত্তিতে খরচ করে। উপার্জনের সময়ও হালাল পদ্ধতি অবলঘন করে। ফলে তাও আঝেরাতের জন্যই হয়। আসলে নিয়ত গুদ্ধ হলে দুনিয়াও দ্বীন হয়ে যেতে পারে। যেমন সম্পদ উপার্জনের সময় হালালহারামের প্রতি যতুশীল হওয়ার নিয়ত করলে এ সম্পনই আঝেরাতের সফলতার কারণ হতে পারে। (৩) একজন মুসলমান পানাহার করে। অমুসলমানও করে। কিন্তু অমুসলিমের অন্তরে আল্লাহর স্মরণ থাকে না। পক্ষান্তরে মুসলমানের অন্তরে থাকে। তাই অমুসলিম হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না। পক্ষান্তরে মুসলমান তা করে। এজন্যই মুসলমানের দুনিয়াও দ্বীন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে অমুসলিমের দুনিয়া দুনিয়াই থাকে।

# দুই শ্রেণীর ব্যবসায়ী

এক হাদীসে রাস্লল্লাহ (সা.) বলেছেন-

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِيِّنَ وَالصَّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

(ترمذی ، کتاب البيوع ، باب ماجاء في المجارة)

অর্থাৎ-- একজন সত্যবাদী ব্যবসায়ী কিরামতের দিন নবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদগণের সঙ্গে থাকবে।

কিন্তু ব্যবসায়ীর মাঝে যদি সহীহ নিয়ত না থাকে এবং হালাল হারামের তোয়াক্কা না করে, তার সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন

এ শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা কিয়ামতের দিন অকৃতজ্ঞ, নাফরমান, গুনাহগার ও ফাসিক অবস্থায় উথিত হবে। তবে যে শ্রেণী তাকওয়া অর্জন করেছে, সহীহ নিম্নতে, সহীহ পদ্ধতিতে ব্যবস্থা করেছে এবং সত্যকথা বলেছে, তারা ব্যতীত। অর্থাং তারা তো প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

#### **বিতীয় উপদেশ**

প্রথম উপদেশের কারণে কারো মনে এ চিন্তা আসতে পারে যে, ইসলাম তো দেখি আমাদের জন্য ব্যবসার দরজাই বন্ধ করে দিয়েছে এবং বলেছে, ওধু আখেরাত দেখ, দুনিয়া দেখো না, দুনিয়ার মাঝে নিজের প্রয়োজনাদীর খেয়াল করো না। তাই কুরআন মাজীদ এ জাতীয় চিন্তা প্রত্যাখ্যান করে দ্বিতীয় বাক্যে বলেছে—

অর্থাৎ— ইসলামের বক্তব্য এটা নর যে, তোমরা দুনিয়াকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দাও। বরং দুনিয়ার অংশকেও তোমরা ভুলে যেও না। জায়েয ও হালাল পদ্ধতিতে দুনিয়া কামাও।

### দুনিয়াই সবকিছু নর

কুরআন মাজীদের বন্ধব্যের ধরনই অন্যরকম। দেখুন, এখানে এ বিষয়ও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, অর্থনীতিই মানুষের সবকিছু নয়। ইসলাম অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তাকে অধীকার করে না। কিন্তু তাই বলে অর্থনীতিই জীবনের সবকিছু নয়। একজন মুমিন এবং কাফিরের মাঝে এটাই বড় পার্থক্য যে, কাফির অর্থনীতিকেই মনে করে জীবনের সবকিছু আর মুমিন তা মনে করে না। বরং সে মনে করে এ দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী, যেকোনো সময় মৃত্যু চলে আসতে পারে। পক্ষান্তরে আথেরাতের জীবন চিরস্থায়ী। সুতরাং আথেরাতের সফলতাই আসল সফলতা।

# মানুষ কি Economic animal বা অর্থ-উৎপাদক জম্ভ?

মানুষের সংজ্ঞায় বলা হয় যে, মানুষ Economic animal এ সংজ্ঞাটি সঠিক নয়। যদি তা-ই হয়, তাহলে তো মানুষ আর গরু, গাধা ও কুকুরের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকে না। কারণ, এরা পানাহারকেই সবকিছু মনে করে। আর মানুষও যদি তা-ই মনে করে, তাহলে তার মাঝে এবং জন্তুর মাঝে পার্থক্যটা কোথায়? মানুষকে আল্লাহ বৃদ্ধি দিয়েছেন। তাই তাকে তাবতে হবে যে, এজীবনক্ষণস্থায়ী, আথেরাতের জীবন চিরস্থায়ী। আর চিরস্থায়ী জীবন ক্ষণস্থায়ী জীবনের চেয়েও অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

# তৃতীয় উপদেশ

তৃতীয় উপদেশে বলা হয়েছিলো-

অর্থাৎ ধন-সম্পদ দান করে আল্লাহ তা'আলা যেমনিভাবে তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, অনুরূপভাবে তোমারাও অন্যের উপর অনুগ্রহ করো।

সুতরাং এ আয়াতে যেমনিভাবে হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ্য রাখার কথা বলা হয়েছে, অনুরূপভাবে বলা হয়েছে যে, তোমার উপার্জিত হালাল সম্পদের একচ্ছত্র মালিকও তুমি নও। বরং এর মাঝে অন্যের হক আছে। যাকাত, সদকা, দান-খয়রাত ইত্যাদির মাধ্যমে সে হক আদায় করো।

# চতুর্থ উপদেশ

চ্চমিনের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না। অর্থাৎ অপরের হক মেরো না। অস্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণ করো না। বাচ্চার–সংকট সৃষ্টি করো না।

এ চারটি উপদেশ মেনে চললে ঐ ব্যবসায়ী নবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদগণের সঙ্গে হাশর করতে পারবে। অন্যথায় সব চেষ্টাই ব্যর্থ যাবে। সবই আখেরাতে আযাবের কারণ হবে।

### বিশ্বের সামনে নমুনা পেশ করুন

বর্তমানে আমাদের মুসলিম ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হল, কুরআন মাজীদের উক্ত চারটি উপদেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে দুনিয়ার সামঞ্জে.নমুনা পেশ করতে হবে। বিশ্বমঞ্চে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছে, পুঁজিবাদ আহত হয়েছে। তাই ইসলামই একমাত্র ভরসা। আর এর নমুনা পেশ করতে হবে আপনাদেরকেই।

আল্লাহ তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاحِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

# (लन(पन परिक्रम् राधून

"শুনাহের প্রতি ঘূনাবোধ বর্তমানে আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছে। এমনকি শুনাহের অনুভূতিও আমাদের মামে নেই। এর প্রধান কারন হনো, আমাদের ধন—মন্দদের ভেতর হারামের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এক প্রকারের হারাম মুম্পষ্ট থেমন— মুদ, দুম্ব ইত্যাদি। আরেক প্রকারের হারাম, থেটি মন্দর্কে আমরা র্ডদামীন। এরই ক্ষেত্র হনো 'মেনদেন'।

# লেনদেন পরিচ্ছন্ন রাখুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰه نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ اَعْمَالَنَا، مَنْ يَهْدهِ اللّٰهُ قَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ اَعْمَالَنَا، مَنْ يَهْدهِ اللّٰهُ قَلاَ مُضِلًّا لَهُ وَاللّٰهَ لَا اللّٰهِ وَحْدَهُ مُضِلًّا لَهُ وَمَنْ لِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَهُ، وَاَشْهَدُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَسَلَّمَ تَسْلَيْمًا كَثَيْرًا كَثَيْرًا حَالًى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَسَلَّمَ تَسْلَيْمًا كَثَيْرًا كَثَيْرًا — امَّا بَعْدُ :

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْالاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (سورة النساء ٢٩)

أُمَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمُ ، وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْنُ وَالْحَمْدُ لِلهِ الْكَرِيْنُ وَالْحَمْدُ لِلهِ لَهِ الْعَالَمِيْنَ صَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ —

হাম্দ ও সালাতের পর। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবল তোমাদের পরস্পরের সম্বতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয়, তা বৈধ।" –(সূরা নিসা: ২৯)

### সচ্ছ লেনদেন দ্বীনের একটি অন্যতম অংশ

লেনদেনে পরিশুদ্ধতা দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আয়াতটিতে এ সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। সূতরাং পারস্পরিক লেনদেন স্বচ্ছ হতে হবে। লেনদেন হওয়া উচিত উভয় পক্ষের সম্ভৃষ্টি ও সম্মতিতে। এটিও দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অথচ বিষয়টির প্রতি চরম অবহেলা বর্তমানের প্রায় সকলেই করছে। আমরা ধারণা করে বসে আছি যে, দ্বীন মানে নির্দিষ্ট কিছু ইবাদত। নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদির মাঝেই আমরা দ্বীনকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছি। লেনদেনের মাঝে স্বচ্ছতা আমাদের কাছে এক অপাঙ্কেয় বিষয়। অথচ ইসলামের বিধিবিধান মন্থন করলে দেখা যায় যে, ইবাদত-সংশ্লিষ্ট বিধানগুলো ইসলামের এক চতুর্থাংশ মাত্র। অবশিষ্ট তিন অংশ লেনদেন ও জীবনযাপনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

# দ্বীনের এক চতুর্থাংশ

'হিদায়া' একটি প্রসিদ্ধ কিতাব। সব মাদরাসাতেই পড়ানো হয়। সব আলেমই এটি পড়ে আলেম হয়েছেন। শরঙ্গ আহকাম ও মাসাইল সংক্রান্ত কিতাব এটি মোট চার খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে রয়েছে ইবাদত-সংক্রান্ত বিধানবলী। অবশিষ্ট তিন খণ্ড লেনদেন, আচার-ব্যবহার সংক্রান্ত। প্রতীয়মান হয়, দ্বীনের তিন চতুর্থাংশই লেনদেন সংক্রান্ত।

### অসম্ভ লেনদেন : ইবাদতে তার প্রতিক্রিয়া

লেনদেন প্রতিক্রিয়াশীল। মানুষ যদি লেনদেন পরিশুদ্ধ না রাখে, হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে, তাহলে এর প্রতিক্রিয়া ইবাদতেও পড়ে। ইবাদত আদায় হলেও কবুল হয় না। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, অনেকে এমন রয়েছে, যারা আল্লাহর সামনে বিনয়ী হয়ে আনত হৃদয়ে কানাকাটি করে। তাদের চুলগুলো এলোমেলো, হাউমাউ করে কেঁদে-কেঁদে আল্লাহকে ভাকে, 'হে আল্লাহ! আমার মাকসাদ প্রণ করুন। অথচ পোশাক-পরিচেছদ হারাম। পানাহার হারাম। শরীরের গোশত-চর্বি হারাম খাদ্য থেকে তৈরি। আল্লাহ এদের দু'আ কিভাবে কবুল করবেন?

# যার ক্ষতিপূরণ অত্যন্ত কঠিন

ইবাদতের মাঝে অবহেলা থাকলে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায়। কোনো নামায ছুটে গেলে পরবর্তী সময়ে তা কাযা করে নেয়া যায়। মরে গেলে অসিয়ত অনুযায়ী তার সম্পদ থেকে কাফফারা আদায় করা যায়। তাওবার মাধ্যমেও এর ক্ষতিপূরণ হতে পারে! কিন্তু অসৎ উপায়ে উপার্জিত সম্পদের ক্ষতিপূরণ তখনই সম্ভব, যখন সম্পদের প্রকৃত মালিক থেকে মাফ নেয়া যায়। অন্যথায় হাজারবার তাওবা করলেও বা শতবার নামায পড়লেও এর ক্ষমা নেই।

### হ্যরত থানবী (রহ্.) ও লেনদেন

হাকীমূল উন্মত হ্যরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) আত্মন্তদ্ধির পাশাপাশি লেনুদেনের শুদ্ধতাকেও অত্যন্ত শুক্রুত্ব দিতেন। তিনি বলতেন, আমার কোনো মুরিদের ব্যাপারে যখন আমি জানতে পারি যে, সে নিয়মিত যিকির-আযকার, নফল ইবাদত ও আমলের ব্যাপারে অবহেলা করে, তখন অন্তরে ব্যথা পাই। কিন্তু কোনো মুরিদের ব্যাপারে যদি জানতে পারি যে, সে ফ্রেটিপূর্ণ লেনদেন করে, তখন তার প্রতি আমার অন্তরে ঘৃণা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।

#### একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

একবার থানবী (রহ.)-এর এক খলিফা নিজের ছেলেকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে এলেন। ছেলেটিকে তিনি হ্যরতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দু'আর আবেদন করলেন। থানবী (রহ.) ছেলেটির জন্য দু'আ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটির বয়স কত? খলিফা জানালেন, এর বয়স তের বছর। থানবী (রহ.) বললেন, আপনি তো ট্রেনযোগে এসেছেন, এর জন্য হাফ টিকেট কেটেছেন, না ফুল টিকেট? খলিফা উত্তর দিলেন, হাফ টিকেট কেটেছি। হ্যরত বললেন, বার বছরের বেশি এর বয়স, তবুও হাফ টিকেট কাটলেন কেন? খলিফা উত্তর দিলেন, দেখতে বার বছরের মত মনে হয় তাই হাফ টিকেট কেটেছি। সঙ্গে-সঙ্গে থানবী (রহ.) বললেন, ইন্না লিক্সাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তরিকত ও তাসাউফের বাতাসও আপনার শরীরে লাগেনি। আপনি একটুও ভাবলেন না যে, ছেলেটার সফর হারাম পদ্ধতিতে হয়েছে। আপনি টিকেটের অর্থেক মূল্য চুরি করেছেন আর এমন চোর আমার খলিফা হতে পারে না। সূতরাং বাই আতের অনুমতি আজ থেকে আপনার নেই।

দেখুন, লোকটির সব আমল ঠিক থাকা সত্ত্বেও তার খেলাফত চলে গেলো একমাত্র লেনদেনের অসচ্ছতার কারণে।

### থানবী (রহ,)-এর একটি ঘটনা

হযরত থানবী (রহ.) সকল মুরিদকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, তখন তোমরা ট্রেনে সফর করবে, তখন যতটুকু মাল-সামানা বিনা ভাড়ায় নেয়ার অনুমতি আছে, ঠিক সেই পরিমাণ বিনা ভাড়ায় নেবে। এর অতিরিক্ত হলে ওজন করে নির্দিষ্ট ভাড়া পরিশোধ করে দিবে।

হ্যরতের নিজের ঘটনা। একবার তিনি ট্রেনে সফল করার উদ্দেশ্যে স্টেশনে পৌছলেন। হাতে সময় কম। ট্রেন আসারও সময় প্রায় হয়ে গিয়েছে। আর থানবী (রহ.) নিজের মাল-সামানা নিয়ে ওজন করার উদ্দেশ্যে লাইনে দাঁড়ালেন। গার্ড বলে উঠলো, হ্যরত, লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? থানবী (রহ.) উত্তর দিলেন, মালপত্র ওজন করার জন্য। গার্ড বললো, ওজন করার প্রয়োজন নেই। আপনাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে না। আমি এ গাড়িতেই গাছিছ। সূতরাং আপনাকে অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হবে না। থানবী (রহ.) বললেন, আপনি আমার সঙ্গে কত্যুকু যাবেন? গার্ড জানালো, অমুক স্টেশন পর্যন্ত। থানবী (রহ.) বললেন, এপর কী হবে? গার্ড বললো, ওই স্টেশনে অন্য গার্ড আসবে; আমি তাকে বলে দেবো। থানবী (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন, সে গার্ড কোন পর্যন্ত যাবে? গার্ড বললো, সে বা স্টেশন পর্যন্ত। আপনার স্টেশন শেষ। থানবী (রহ.) বললেন, আমি আরো আগে যাবো। অর্থাৎ হাশরের ময়দানে যাবো, নিজের কবরে যাবো। সেখানে কি কোনো গার্ড থাকবে? আল্লাহর সামনে তখন আমাকে চোর সাব্যন্ত করা হবে, তখন কে সাহায্য করবে?

### গোটা জীবন হারাম হয়ে যাচ্ছে

কোনো ব্যক্তি রেল স্টেশনে মালপত্র ওজন করতে গেলে মানুষ মনে করত, লোকটি থানাভবনের যাত্রী এবং থানবী (রহ.)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। থানবী (রহ.) এর অনেক বিষয়ের মত এ বিষয়টিও সেখানে প্রসিদ্ধ ছিল। লেনদেন পরিশুদ্ধ রাথে এমন লোকের আজ বড়ই অভাব। লেনদেন শরীয়ত-সমর্থিত হচ্ছে কিনা—এ ব্যাপারে কারো মাথাব্যথা নেই। দেখুন, অসৎ উপায়ে কিছু টাকা-পয়সা হয়ত বাঁচিয়ে নিলাম; কিছু হারামের কারণে তা হালাল ও পবিত্র অর্থের সঙ্গে মিলে একটা প্রভাব সৃষ্টি করে। আর সেই অর্থই আমরা ভোগ করি এবং যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিই, যার ফলে আমাদের গোটা জীবন পরিচালিত হচ্ছে হারাম পথে। আমাদের অনুভূতি আজ শূন্যের কোটায়। তাই হারামের কৃষ্ণল আমরা টের পাই না। এ হারাম মাল আমাদের জীবনকে কিভাবে বিষিয়ে তুলছে, তা ভেবে দেখি না। আল্লাহ যাদের অন্তর্গৃষ্টি দিয়েছেন, তারা এর কৃষ্ণল বুঝতে পারে অবশাই।

# মাওলানা ইয়াকুব নানুত্বী (রহ.)-এর খাবারের কয়েকটি সন্দেহযুক্ত লোকমা গ্রহণ

মাওলানা ইয়াকুব নানুত্বী (রহ.) এক বাড়িতে দাওয়াত খেলেন। পরে জানতে পারলেন, খাবার সন্দেহযুক্ত ছিল। তিনি বলেন, এক মাস পর্যন্ত এর প্রতিক্রিয়া আমি অনুভব করি। বিভিন্ন প্রকারের শুনাহের প্রতি তখন আমার আগ্রহ জাগতো। এটা ছিল হারাম খাবারের কুফল।

### হারাম দুই প্রকার

• গুনাহের প্রতি ঘৃণাবোধ বর্তমানে আমাদের মাঝে নেই। গুনাহের অনুভূতিও আমাদের অন্তর থেকে বিদায় নিয়েছে। এর প্রধান কারণ হল, আমাদের ধন-সম্পদের সঙ্গে হারাম মালের মিশ্রন ঘটছে। এক প্রকারের হারাম সুস্পষ্ট। যেমন সৃদ, ঘুষ ইত্যাদি। আরেক প্রকারের হারাম, যেটি সম্পর্কে আমরা উদাসীন। এর ক্ষেত্র হল 'লেনদেন'।

### মালিকানা থাকতে হবে সুনির্দিষ্ট

পারস্পরিক লেনদেন হতে হবে নির্ভেজাল ও ক্রণ্টিমুক্ত। এমনকি আপন ভাইদের মাঝে কিংবা স্বামী-ক্রীর মাঝে হলেও। মালিকানার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা থাকতে পারবে না। কোনটি পিতার, কোনটি সন্তানের, স্বামীর মালিকানাধীন কোনটি, স্ত্রীর কোনটি ইত্যাদি স্পষ্ট থাকা চাই। ভাইদের মাঝেও এ স্পষ্টতা থাকা আবশ্যক। এটা রাস্পুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা। তিনি ইরশাদ করেছেন-

# تَعَاشَرُواْ كَالْإِخْوَانِ، تَعَا مَلُواْ كَالْاَجَانِب

'ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কসহ জীবন যাপন করো আর *লেনদেন করো* অপরিচিতজনদের মত ।'

### পিতা-পুত্রের যৌথ ব্যবসা

বর্তমানে আমাদের সব কারবার অস্বচ্ছ। পিতা-পুত্রের পারস্পরিক কারবারেও এ সমস্যাটি দেখা যায়। পিতা-পুত্র যৌথ ব্যবসা করছে, অথচ তা কি অংশীদারত্বের ভিত্তিতে, না কর্মচারী হিসাবে, না সহযোগিতার ভিত্তিতে এসব বিষয় স্পষ্ট থাকে না। দোকানদারি চলছে, বেচা-কেনা হচ্ছে, কিন্তু জানা নেই কার অংশ কতটুকু? যদি বলা হয়, লেনদেন পরিষ্কার করে নাও, তাহলে উত্তর আসে, ভাই-ভাইয়ে ব্যবসা। এতে আবার কথাবার্তা কিসের? কথাবার্তা তো অন্যদের ক্ষেত্রে। নিজেদের মধ্যে আবার কিসের চুক্তিপত্র। এর কুফল প্রকাশ পায় বিয়ে করার পর। এক ভাইয়ের খরচের পরিমাণ বেশি, আরেক ভাইয়ের কম। একজন বাড়ি নির্মাণ করল, অন্যজন করতে পারলো না। এর মধ্যে পিতা মারা গেলেন। তখনই জ্বলে ওঠে ক্ষোভের আগুন। তখন অশাস্তি ও বিবাদের সীমা থাকে না। সমাধানের জন্যও কোনো দরোজা-জানালা পাওয়া যায় না।

# পিতার মৃত্যুর পরপরই উত্তরাধিকার বন্টন

পিতা মারা গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সম্পত্তি বন্টন করে নেয়া উচিত। বন্টনে দেরি করা অন্যায়। বর্তমান সমাজে এর বিপরীত দেখা যায়। পিতার মৃত্যুর পর তার ত্যাজ্য সম্পত্তির একছেত্র অধিপতি সেজে বসে তার বড় সন্তান। অন্য সন্তানেরা চুপ মেরে বসে থাকে। এভাবে দশ-বার বছরও চলে যায়। এমনও হয় যে, এ দীর্ঘ সময়ে কোনো ভাইয়ের মৃত্যু হয়ে যায়। আবার এমনও হয় যে, পিতার ব্যবসার মধ্যে বড় ভাই অর্থ ও শ্রম দিয়েছিল। বহুদিন পর সে ভাইয়ের সন্তানেরা প্রতিবাদ জানায়। এভাবে ঝগড়া-বিবাদ যখন তুকে পৌছে, তখন সকলে মিলে মুফতী সাহেবের নিকট যায়। কিন্তু মুফতী সাহেব সমাধান দিতে অক্ষম। কারণ, বড় ভাই পিতার সঙ্গে কোন হিসাবে অংশীদার ছিলো তা জানার কোনো পথ পাওয়া যায় না।

যৌথ একটি বাড়ি বানানো হলো। এতে পিতা-পুত্র উভয়ের অর্থ ব্যয় হলো। জানা যায়নি যে, কে কিভাবে ব্যয় করেছিলো। তা কি ঋণ হিসাবে, না অংশীদারত্বের ভিত্তিতে, নাকি সহায়তা হিসাবে। বাড়ি বানানোর পর বসবাস তক হলো। এক সময় পিতা মারা গোলো। এবার দেখা দিয়েছে বিভিন্ন রকমের সমস্যা, সীমাহীন সমস্যা, বিবাদের ভারে সবাই অভিষ্ঠ হয়ে ওঠলো। অবশেষে সবাই মুফতী সাহেবের কাছে সমাধানের জন্য গোলো। এক ভাই দাবী করলো, আমি এ পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছি। সুতরাং আমি এত অংশের মালিক। অন্যজনও অনুরূপ দাবী করে বসলো। যখন তাদের কাছে প্রশ্ন রাখা হয় যে, ভাই, বিনিয়োগের সময় আপনার নিয়ত কি ছিলো? ঋণ হিসাবে দিয়েছিলেন, না অংশীদারত্বের ভিত্তিতে, না সহযোগিতা হিসাবে? তখন জবাব দেয়, পিতা আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করেননি। এবার বলুন তো মুফতী সাহেব সমাধান দিবেন কিভাবে? এতসব সমস্যার মূল কারণ একটাই। আর তাহলো, রাসূল সো.)-এর শিক্ষার প্রতি অমনোযোগিতা। আফসোস! নফল, তাহাজ্ঞ্বদ ও ইশরাকের মূল্য থাকলেও, অনেকের কাছে লেনদেনের বিতদ্ধতার কোনো মূল্য নেই।

### এক্ষেত্রে মুফতী শফী (রহ.) কর্মকৌশল

আমি আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.)কে দেখেছি যে, তার কামরায় একটি খাট ছিলো। যেখানে তিনি আরাম করতেন। আমি দেখেছি, যখন বাইরে থেকে কোনো জিনিস তার কামরায় আসতো, পরক্ষণেই তা ফিরিয়ে দিতেন। যেমন তিনি পানি চাইলেন, আমি গ্রাসে করে পানি আনলাম। তিনি পান শেষে সঙ্গে-সঙ্গে বলতেন, গ্রাস ফেরত দিয়ে এসো। দেরী করলে খুব রাগ করতেন। থালাবাটি এলে পরক্ষণেই তা বাবুর্চিখানায় ফিরিয়ে দিতেন। একদিন বললাম, আব্বাজান! জিনিসপত্র ফেরত পাঠাতে বিলম্ব করলে ক্ষমা করবেন। তিনি বললেন, ব্যাপার হলো, আমি আমার অসিয়তনামায় লিখেছি, এ কামরায় বিদ্যমান জিনিসপত্র আমার। আর অন্য কামরায় যা রয়েছে, তা তোমার মায়ের। তাই ভয় হয় যে, অন্য কামরার কোনো জিনিস আমার কামরায় এলো আর ওই মুহুর্তে আমার মৃত্যু চলে এলো। তখন তোমরা ভাববে যে, এটা আমার মাল, অথচ আমার নয়। এজন্য আমি সঙ্গে-সঙ্গে ফেরত পাঠিয়ে দেই।

# ডা. আবদুল হাই (রহ.)-এর সতর্কতা

আব্বাজান যখন ইনতেকাল করলেন, তখন হ্যরত ডা. আব্দুল হাই (রহ.) সমবেদনা প্রকাশের জন্য এলেন। আব্বাজানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গভীরতা কত্যুকু তা বলে বুঝানো যাবে না। আমার মনে হলো, হ্যরত অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছিলেন। তাই আমি আব্বাজানের সালসা নিয়ে এলাম। হ্যরতের সামনে পেশ করে বললাম, হ্যরত! এখান থেকে একটু পান করে নিন; দুর্বলতা কেটে যাবে। হ্যরত বললেন, এটা কেন আনলে? এটা তো উত্তরাধিকারী সম্পদের অংশ। তোমার আব্বার পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক তুমি একা নও যে, কাউকে দিতে পারবে। এমনকি সামান্য অংশও কাউকে দেয়ার মালিক তুমি একা নও। আমি বললাম, হ্যরত! আব্বার সন্তানেরা স্বাই এখানে আছে। আপনি পান করলে স্বাই খুশি হ্বেন। তখন হ্যরত সালসাটি নিলেন।

### সেদিনই হিসাব করে রাখ

তারপর তিনি বললেন, শোনো, অন্তরে গেঁথে রাখো। যদি ওয়ারিসদের মধ্য থেকে কেউ অপ্রাপ্তবয়ক্ষ হয় কিংবা অনুপস্থিত থাকে বা কেউ অসম্ভপ্ত থাকে, তাহলে এ সালসার এক চামচও হারাম হবে। তাই নিয়ম হলো, কারো মৃত্যুর পরপরই তার পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টন করে দেয়া। কমপক্ষে হিসাব করে রাখা যে, অমুক এতটুকু পাওনা। এটা এজন্য যে, অনেক সময় বন্টন করতে সময় শাগে, জিনিসপত্রের মূল্য ঠিক করার প্রয়োজন হয়। কিছু জিনিস বিক্রি করতে হয়। তবে হিসাব ওই দিনেই করতে হবে। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ঝগড়া-বিবাদ হয় হিসাব-নিকাশ পরিষ্কার না থাকার কারণে।

### ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ও তাঁর আত্মন্তদ্ধিমূলক কিতাব

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) যিনি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ছাত্র ছিলেন। ফিকাহশান্ত্র আমরা আজ তাঁর লেখনীর বরকতেই পেয়েছি। তাঁর এ দানের প্রতিদান আমরা কিছুতেই দিতে পারবো না। তাঁর লিখিত পাপুলিপি কয়েক উটের বোঝা হতো। একবার এক লোক তাঁকে প্রশ্ন করলেন, হযরত। আপনি এত কিতাব লিখলেন, কিন্তু তাসাউফের উপর কোনো কিতাব লিখলেন না কেন? তিনি উত্তরে বললেন, কে বললো এমন কথা! তুমি কি আমার রচিত বেচাকেনার অধ্যায় দেখনি? এটাই তো তাসাউফ। কেননা, বেচাকেনা পরিশুদ্ধ হওয়া আত্মন্তদ্ধির প্রধান মাধ্যম। শরীয়তের বিধিবিধান যথাযথভাবে আদায় করার নামই তো আত্মন্তদ্ধি।

### অপরের জিনিস ব্যবহার করা

অনুমতি ছাড়া অপরের জিনিস ব্যবহার করা হারাম। তবে যদি এ বিশ্বাস পূর্ণ মাত্রায় থাকে যে, আমি ব্যবহার করলে সে অসম্ভট্ট হবে না, বরং খুশি হবে, তাহলে ব্যবহারের অবকাশ আছে। যেমন ভাই-বন্ধু। এদের জিনিসপত্রও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা না-জায়েয। নিজের ভাই হোক, ছেলে হোক, পিতা হোক- যদি কারো ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা থাকে যে, অনুমতি ছাড়া জিনিসটি ব্যবহার করলে তিনি অসম্ভট্ট হবেন, তাহলে তা ব্যবহার করা জায়েয় হবে না।

হাদীস শরীফে এসেছে-

(كنـزالعمال ، حديث : ٢٩٤)

কোনো মুসলমানের মালপত্র ব্যবহার তার স্বতঃস্ফ্র্ত অনুমতি ছাড়া বৈধ নয়।

এ হাদীসে তথু 'অনুমতি'র কথা বলা হয়নি। বরং 'স্বতঃস্কৃতিতার' কথা বলা হয়েছে। প্রতীয়মান হয় যে, অনুমতির পাশাপাশি সম্ভষ্টিও থাকতে হবে। আফসোস! বর্তমানে আমরা এর প্রতি কোনো তোয়াক্কা করি না। অপরের জিনিসপত্র অনুমতি ছাড়া যথেচ্ছে ব্যবহার করছি। অথচ এটা হারাম।

#### এমন চাঁদা বৈধ নয়

হাকীমূল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলেন, কিছু কিছু সংগঠন আছে, যারা এমন কৌশলে চাঁদা তোলে যে, যার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি চাঁদা দিতে বাধ্য হয়। এটা না-জায়েয়। যেমন এক সমাবেশে চাঁদা উঠানো হচ্ছে। তখন এক ব্যক্তির মনে এ ধারণা চাঁপলো যে, আমি না দিলে নাক কাটা যাবে। অনিচ্ছা সন্ত্বেও তাকে চাঁদা দিতে হলো। সূতরাং এ জাতীয় চাঁদা না-জায়েয়।

# প্রত্যেকের মালিকানা থাকবে সুস্পষ্ট

ছৈলে, ভাই, পিতা, বন্ধু-বান্ধব – মোটকথা যে-ই হোক না তার জিনিসপত্র ব্যবহার করলে অনুমতি লাগবেই। এটা শরীয়তের বিধান। এ বিধানটির প্রতি অবহেলা করার কারণে আমাদের সম্পদের মাঝে হারাম একাকার হয়ে যাছে। এক ব্যক্তি সর্বজনস্বীকৃত অবৈধ পন্থাগুলো বর্জন করলো। যেমন চুরি, ডাকাতি, দুর্নীতি ইত্যাদি উপায়ে সম্পদ উপার্জন করলো না, অথচ শরীয়তের এ বিধানটির প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করলো, তবে সেও হারামের মধ্যে পড়ে গেলো। ফলে এ সম্পদ খেয়ে তার অস্তরে পাপের প্রতি আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে। সুতরাং প্রত্যেকের মালিকানা সুস্পষ্ট করে দিতে হবে। আর পারস্পরিক জীবন-যাপনে বজায় রাখতে হবে দ্রাতৃত্ব।

# মসজিদে নববীর ভূমি বিনামূল্যে গ্রহণ না করা

রাস্লুল্লাহ (সা.) হিজরত করে মদীনায় আসার পর সর্বপ্রথম তিনি শুরু করেন মসজিদ নির্মাণের কাজ —মসজিদে নববী। যে মসজিদে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের সাওয়াব পাওয়া যায় পঞ্চাশ হাজার ওয়াক্তের সমান। মদীনায় বনু নাজ্জারের একটি খোলামেলা জায়গা ছিলো। রাস্লুল্লাহ (সা.) সেখানেই মসজিদ নির্মাণ করার চিন্তা-ভাবনা করেন। এটা জানতে পেরে বনু নাজ্জারের লোকেরা রাস্লুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এলেন এবং জায়গাটি বিনামূল্যে দান করে দিতে চাইলেন। কিন্তু রাস্লুল্লাহ (সা.) এ বলে অস্বীকার করলেন যে, ভোমরা এর জন্য মূল্য নির্ধারণ করে দাও। তারা স্বতক্ষ্তভাবে জায়গাটি দান করতে চাইলেও রাস্লুল্লাহ (সা.) তা গ্রহণ করেননি।

# মসজিদ নির্মাণে চাপ সৃষ্টি

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, বনু নাজ্জারের এ জায়গাটি বিনামূল্যে গ্রহণ করে মসজিদ নির্মাণ করলে কোনো ক্ষতি ছিলো না। কিন্তু এটা যেহেতু মদীনার মসজিদ, যে মসজিদ পরবর্তী ইতিহাসে কা'বা দারীফের পরের স্থান দখল করবে, তাই দানকৃত জমিন গ্রহণ করাটা রাস্পুল্লাহ (সা.)-এর পছন্দ ছিলো না। কারণ, এতে হয়ত ভবিষ্যতের মানুষেরা ভাববে যে, জমিন ক্রয় না করে বরং বিনাম্ল্যে গ্রহণ করে মসজিদ নির্মাণ ছিলো রাস্পুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত।

### গোটা বছরের খরচ দান

রাস্লুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রীগণ প্রকৃতপক্ষেই যোগ্য ছিলেন। আল্লাহ তাঁদের অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালোবাসা দূর করে সেখানে আখেরাতের ভালোবাসা বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন। এরপরও রাস্লুল্লাহর (সা.) বছরের শুরুতে গোটা বছরের খরচ সকল স্ত্রীর হাতে দিয়ে দিতেন এবং বলতেন, এটা তোমাদের খরচের জন্য, এর মধ্যে তোমাদের পূর্ণ অধিকার আছে। আর তাঁরাও এ থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতেন।

#### স্ত্রীদের সঙ্গে সম-অধিকার রক্ষা করে চলা

আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা.)-কে অধিকার দিয়েছিলেন স্ত্রীদের ব্যাপারে কম-বেশি করার। কাজেই সকল স্ত্রীর মাঝে সম-অধিকার রক্ষা করে চলা তাঁর জন্য অপরিহার্য ছিলো না। পক্ষান্তরে উন্মতের জন্য অপরিহার্য হলো, একাধিক স্ত্রী থাকলে প্রত্যেকের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করে চলা। এরপরেও রাসূলুল্লাহ (সা.) স্ত্রীদের ব্যাপারে আজীবন সমতা রক্ষা করে চলেছেন এবং প্রত্যেকের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সমান দৃষ্টি রেখেছেন। সারকথা, আলোচ্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, লেনদেন স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট রাখতে হবে। কোনো ধরনের অস্বচ্ছতা বা অস্পষ্টতা থাকা যাবে না।

আল্লাহ তা আলা আমাদেরকে এর হাকীকত ও হুকুম বোঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاحِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

# সংশ্বেদে ইমনাম

"(पथुन, धारुष ध्याप निर्व वाणिवाव ह्वास्व वष्ट्रत पर्धेषु ताज्य करतिष्ट्रिता 🗘 कमिर्दनिकम वा (यायाजिकम। य मजवापि ছिला मानववुिक्तवरे এकिए ध्रयव। याग्य ७ यण्धीजित कथा वल (य গোটা বিশুকে মুগ্ধ করে দিখেছিনো। কমির্চনির্ভজমের জ্মগানে জ্পন পুরো বিশ্ব কেঁপে গুঠেছিনো। এমনন্ড বনতে শোনা গেছে, গোটা বিশ্বব্যাদী শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হবে কমিউনিজমের শামন। দেখা (गर्ह, (वर्ष्ड यपि जापित 1 दूल हिमाधातात धरि আন্ত্রন সুনতো, সাকে বনা হতো ব্রজোঁয়াদের একেন্ট, মাদ্রাজ্যবাদের দানান, রঞ্চনশীনমহ আরো কত কী। কিন্তু চুমান্তর বছরের তিব্দ্রতার পর আজকের দৃর্যিবী দেখছে, যে মেনিনের দুঁজা করা राजा, जात उद्धारी (उत्म भान-भान करत पिष्ट्र তার মূর্তিকে। মূনত অহীর শিক্ষা থেকে মুক্ত শুধু বুদ্ধির ব্রদার নির্ভরশীন মতবাদের পরিগতি এমনই रम। रहेा९ करत धजरे किनामिज राम डिहेक, जात पतिभितिषे रम भूवरे कक्ष उ विडरम। এकमारे বনি, যদি জীবনটাকে মুদ্দর ও মাবনীনভাবে চানাতে हार, जारल रेमलामित कार्ष माथा नुरेश नार।"

# সংক্ষেপে ইসলাম

اَلْحَمْدُ لِلّٰه نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعَيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّاتِ اَعْمَالَنَا، مَنْ يَهْده الله فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِلْهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلهَ الاَّ الله وَحْدَهُ مُضِلً لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلهَ الاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .... صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلَيْمًا كَثَيْرًا كَثِيرًا - اَمَّا بَعْدُ :

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُواتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِيْنٌ ٥ (سورة البقرة : ٢٠٨)

أُمَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمُ ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ ، وَنَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّه رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ـــ

হাম্দ ও সালাতের পর!

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শ্যতানের পদান্ধ অনুসরণ করো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্র।

—(পরা বাকারা: ২০৮)

#### ভরুর কথা

মুহতারাম উপস্থিতি! প্রথমেই আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এজন্য যে, দ্বীনের কিছু কথা শোনার জন্য আপনারা সময় বের করেছেন। আপনাদের এ জবাবকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। এখানে আপনারা একত্র হয়েছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ থেকে কিছু কথা শোনার জন্য। আল্লাহ আপনাদের এ জবাবকে কবুল করুন। আলোচক ও স্রোতা সকলকেই আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

কুরআন মজীদের একটি আয়াত আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি। এ
আয়াতের আলোকে কিছু কথা বলার ইচ্ছা করছি। এ আয়াতে আল্লাহ তা আলা
মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো
এবং শয়তনের পেছনে চলো না।

### ইসলাম ও ঈমান

"হে ঈমানদারগণ! আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে এভাবেই সম্বোধন করেছেন। অর্থাৎ যারা কালেমায়ে তাইয়েবা ও কালেমায়ে শাহাদাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তা প্রকাশও করেছে, তারাই ঈমানদার। এদেরকেই আল্লাহ বলেছেন যে, তোমরা ইসলামে প্রবেশ করো।

ভাবনার বিষয় হলো, ঈমান আনার পর ইসলামে প্রবেশের অর্থ কী? সাধারণত আমরা মনে করি, ঈমান আনা মানেই ইসলামে প্রবেশ করা। ঈমান ও ইসলাম অভিনু বিষয়। অথচ আল্লাহ বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! ইসলামে প্রবেশ কর।" এতে বোঝা যায় ঈমান এবং ইসলাম এক নয়, বরং ভিনু দুটি বিষয়। গুধু ঈমান আনলেই হয় না, বরং এরপরে ইসলামেও অন্তর্ভুক্ত হতে হয়।

### ইসলাম কাকে বলে?

ইসলাম কাকে বলে? 'হে ঈমানদারগণ! ইসলামে প্রবেশ করো' আল্লাহর এ আহ্বানের তাৎপর্য কী? সর্বপ্রথম এসব প্রশ্নের উত্তর জানা প্রয়োজন।

ইসলাম আরবী শব্দ। নিজেকে কারো সামনে অবনত করা, কোনো শক্তির সামনে নিজেকে মিটিয়ে দেয়া, ভক্তি-শ্রন্ধা ও ভালোবাসাসহ কারো কথা মেনে চলা এসবই 'ইসলাম' শব্দের আভিধানিক অর্থ। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তথু মুখে কালেমা উচ্চারণ করে নেয়ার নাম ইসলাম নয়; বরং ইসলামে প্রবেশ করতে হলে নিজের সর্বন্ধকে মিটিয়ে দিতে হবে আল্লাহর বিধান ও তাঁর রাসৃশ (সা.)-এর শিক্ষার সামনে। এছাড়া একজন মানুষ কখনও প্রকৃত অর্থে মুসলমান হতে পারে না।

### সম্ভানকে জবেহ করার নির্দেশ ছিলো অযৌক্তিক

এ 'ইসলাম' শব্দটিই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে হযরত ইবরাহীম (আ).-এর ঘটনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সন্তান ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রিয় এ সন্তানটিকে জবাই করার জন্য। ঈদুল আযহার কুরবানী উৎসব এ ঘটনারই পবিত্র স্মারক। ইসমাঈল (আ.) তো আর সাধারণ কোনো সন্তান ছিলেন না। তিনি তো ছিলেন পিতা ইবরাহীমের দু'আ, 'হে আল্লাহ! আমাকে একজন নেক সন্তান দান করুন'। এরই প্রেক্ষিতে জন্ম নিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। তারপর একসময় শৈশব ছাড়িয়ে তারুণ্যে পৌছলেন। পিতার একাজ ওকাজ করে দেয়ার মত উপযুক্ত হলেন। আর তখন এলো পিতার প্রতি আল্লাহর বিশেষ নির্দেশ যে, সন্তানের গলায় ছুরি চালিয়ে দাও।

বৃদ্ধির নিরিখে, যুক্তির বিচারে ও তর্কের মানদণ্ডে এ ছিলো সম্পূর্ণ অযৌক্তিক একটি নির্দেশ। কিন্তু ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর এ নির্দেশের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি।

### সম্ভানেরও পরীক্ষা হয়ে গেলো

বরং ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর এ নির্দেশ পালনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গোলেন। তাই ছেলেকে বিষয়টি অবহিত করে জিজ্ঞেস করলেন–

(سورة الصافات: ١٠٢)

পুত্র আমার! আমি স্বপ্লে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবাই করছি। এখন বলো তোমার মত কি?

ইবরাহীম (আ.) নিজ সন্তানের মতামত এজন্য চাননি যে, সন্মতি পেলে জবাই করবেন আর না পেলে ফিরে যাবেন। বরং তিনি রায় চেয়েছেন সন্তানকে পরীক্ষা করার জন্য। কিন্তু সন্তান তো ইবরাহীম (আ.)-এর। এ তো এমন এক সন্তান, যাঁর বংশধারা থেকেই তাশরীফ আনবেন সকল রাস্লের সরদার মৃথান্দাদ্র রাস্লুল্লাহ (সা.)। এজন্যই সন্তানও পাল্টা এশ্ল করেন নি যে, আব্বাজান। আমার কী অপরাধ? কী কারণে আমাকে মৃত্যুপথের যাত্রী বানানো ২চ্ছে? এর রহস্য কী? কোন হেকমত এতে লুকায়িত? বরং তিনি উত্তর দিলেন–

# يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ ٥

(سورة الصافات: ١٠٢)

আকাজান! আপনি যা আদেশ পেয়েছেন, তা-ই করে ফেলুন। আল্লাহ্ চাহেন তো আমাকে আপনি ধৈর্যশীলদের একজন পাবেন। আমার ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। আমি কান্লাকাটি করবো না। আপনার কাজে বাধা দেবো না। আপনি নির্দ্ধিধায় কাজ সম্পন্ন করুন।

হযরত ইবরাহীম (আ.)ও এ জাতীয় প্রশ্ন আল্লাহ তা'আলাকে করেন নি যে, হে আল্লাহ। আমার আদরের সন্তানকে জবাই করার নির্দেশ আপনি কেন দিচ্ছেন? এর মধ্যে কী হেকমত পুকায়িত? বরং উভয়ে বিনাবাক্যে আল্লাহর নির্দেশ মাথা পেতে নিলেন। তারা ভাবলেন, আমাদের স্রষ্টা ও মালিক যিনি, তাঁরই এ নির্দেশ। তাই তাঁরা নির্দেশটি পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

### উদ্যত ছুরি যেন ধমকে না যায়

কুরআন মজীদে এ ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে অত্যন্ত মহব্বতমাখা ভঙ্গিতে। অর্থাৎ পিতা-পুত্র যখন আল্লাহর এ নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হলেন, এজন্য হাতে ছুরি নিলেন আর সন্তানকে মাটিতে শুইয়ে দিলেন, সন্তানের গলায় এখুনি ছুরি চালানো হবে এবং আল্লাহর নির্দেশের বাস্তবায়ন ঘটে যাবে। এ ঘটনাকে উল্লেখ করতে গিয়ে কুরআন মজীদ যে ভাষা ব্যবহার করেছে, তা দেখুন—

অর্থাৎ পিতা-পুত্র উভয়েই যখন 'ইসলাম' গ্রহণ করে নিলো, উভয় যখন আল্লাহর বিধানের সামনে নিজেদেরকে পেশ করে দিলো, পিতা যখন পুত্রকে উল্টো করে শুইয়ে দিলো। এরূপ করলো কেন? এর কারণ হলো, যেন পিতা পুত্রের চেহারা দেখে হৃদয় থেকে ভালোবাসা ও স্নেহ প্রকাশ না পায় এবং এজন্য যেন আল্লাহর বিধানের সামনে বাধা সৃষ্টি না.হয়, তাই এমনটি করা হয়েছিলো। এরূপ স্থলে আল্লাহ তা'আলা المُشَلَّدُ শন্টি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ উভয়ে আল্লাহর বিধানের সামনে মাথা নত করে দিয়েছিলেন।

### আল্লাহর বিধানের সামনে মাথা পেতে দাও

প্রতীয়মান হলো, ইসলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে, মানুষ নিজেকে বরং নিজের গোটা অস্তিত্বকে আল্লাহর বিধানের সামনে পেশ করে দেয়া। আল্লাহর বিধানের সামনে বৃদ্ধি ও যুক্তির ঘোড়া চালানোর নাম ইসলাম নয়। বরং আল্লাহর বিধান সামনে এলে তা মেনে নেয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً -"হে ঈমানদারগণ। তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো।

### অন্যথায় বুদ্ধির গোলাম হয়ে যাবে

প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহর নির্দেশ কোনো আপত্তি ছাড়া মেনে নিতে হবে কেন? এর উত্তর হলো, আল্লাহর নির্দেশ এভাবে মেনে না নিলে তখন সেক্ষেত্রে মানুষ বৃদ্ধির পেছনে দৌড়াবে। প্রতিটি আসমানী বিধানের পেছনে তখন যুক্তি খুঁজে বেড়াবে। পরিণতিতে আল্লাহর গোলাম না হয়ে তখন বৃদ্ধির গোলাম হয়ে যাবে।

#### জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এ দুনিয়াতে জ্ঞানার্জনের জন্য কিছু মাধ্যম দান করেছেন। যেমন প্রথম মাধ্যম হলো চৌখ। চৌখের মাধ্যমে মানুষ দেখে এবং বস্তুর পরিচয় লাভ করে। দ্বিতীয় মাধ্যম হলো জিহ্বা। জিহ্বার মাধ্যমে স্বাদ আস্বাদন করে অনেক কিছু সম্পর্কে জানা যায়। তৃতীয় মাধ্যম হলো কান। কান দ্বারা তনে অনেক কিছুর জ্ঞানার্জন হয়। চতুর্থ মাধ্যম হলো হাত। হাত দ্বারা স্পর্শ করে বহু কিছু অনুভব করা যায়। পঞ্চম মাধ্যম হলো নাসিকা। নাকের মাধ্যমে মাণ তঁকে অনেক কিছু সম্পর্কে জানা যায়। উদাহরণস্বরূপ আমার সামনের এ মাইক্রোফোনের কথাই বলছি। চোখে দেখে বলে দিতে পারি, এটি গোলাকৃতির একটি যন্ত্র। কানের মাধ্যমে জানতে পেরেছি, এটি শব্দবাহী একটি যন্ত্র। দেখুন, কিছু জ্ঞান অর্জিত হলো চৌখ দ্বারা দেখে, কিছু জ্ঞান কান দ্বারা তনে এবং কিছু জ্ঞান হাত দ্বারা স্পর্শ করে।

### এসব মাধ্যমের ক্ষমতা খুবই সীমিত

আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত মাধ্যমগুলো দ্বারা জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করেছেন। এগুলোর ক্ষমত নির্নিষ্ট একটি গণ্ডির ভেতরে সীমিত করে দিয়েছেন, যে নির্দিষ্ট গণ্ডির ভেতরে এ মাধ্যমগুলো দ্বারা জ্ঞানার্জন করা যাবে। কেউ যদি এগুলোকে আপন সীমানার বাইশে কাজে লাগাতে চায়, তাহলে এগুলো অবশ্যই ভুল করবে। যেমন চোখের একটি নির্দিষ্ট সীমানা আছে। চোখ যা দেখে, শুধু সে সম্পর্কেই মানুষকে জ্ঞান দান করে। কিন্তু শোনা বিষয়ে চোখ কোনো জ্ঞান দান

করতে পারে না। কারণ, চোঝের শোনার ক্ষমতা নেই। এ ক্ষমতাটা কানের। কান ওনতে পায়; কিন্তু দেখতে পায় না। জিহ্বা ছারা খাদ নেয়; কিন্তু সে দেখতে পারে না, ওনতেও পারে না। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি চায় আমি চোখ বন্ধ রাখবো আর কান ছারা দেখবো, তাহলে অবশ্যই সে একজন নির্বোধ হিসাবে সাব্যস্ত হবে। কারণ, এটা কানের কাজ নয় বরং চোঝের কাজ। কানের কাজ হলো ওধু শোনা। সে এখানে কানকে তার ক্ষমতার বাইরে ব্যবহার করেছে। যদি কোনো ব্যক্তি বলে, আমি কানকে বন্ধ রাখবো। এখন থেকে ওনবো চোঝের মাধ্যমে। আমার সামনে উপবিষ্ট লোকটির কথাওলো আমি ওনহুবা চোঝের মাধ্যমে। তাহলে এ ব্যক্তিও নির্বোধ হিসাবে বিবেচিত হবে। কারণ, চোখ তো শোনার জন্য নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এই চোখ অর্থহীন এবং এর অর্থ হলো চোখ ততক্ষণ পর্যন্ত তার কাজ করতে সক্ষম, যতক্ষণ তাকে তার সুনির্দিষ্ট সীমানার ভেতরে ব্যবহার করা হবে। তাকে যদি দেখার কাজে ব্যবহার করা হয়, তাহলে সে অবশ্যই তার কাজ করবে এবং দর্শনীয় বন্তর জ্ঞান দান করবে। কিন্তু যদি শোনার কাজে ব্যবহার করা হয়, তাহলে সে তাহলে সে কোনো কাজ করতে পারবে না।

### জ্ঞানার্জনের আরেকটি মাধ্যম বৃদ্ধি

কখনও-কখনও এমন একটা সময়ও আসে, যখন এই পঞ্চেন্দ্রিয় চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও তুক প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করতে পারে না। এগুলো তখন কোনো কাজ করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জন করার জ্বন্য আল্লাহ তা'আলা আরেকটি মাধ্যম দান করেছেন। তাহলো আকল বা বৃদ্ধি-বিবেক। वृष्धि-वित्वक मानुषदक धमनभव विषय मम्भदर्क छथा भवववार कदा, या मानुष চোখে দেখে অর্জন করতে পারে না। যেমন এই মাইক্রোফোন। হাতের দারা স্পর্শ করে এবং চোখের দ্বারা দেখে এতটুকু অবশ্যই বলতে পারবো যে, এটা লোহাজাত একটি কঠিন পদার্থ। কিন্তু এটি কে তৈরি করেছে, কিভাবে এর অন্তি ত্ব ঘটলো, এ তথা চোখও জানাতে পারবে না। কানও জানাতে পারবে না, জবানও জানাতে পারবে না। এ তথ্য জানার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন বৃদ্ধি বা বিবেক। বিবেকের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, এ সুন্দর যন্ত্রটি, যা অনেক কাজে আসে, আমাদের আওয়াজকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যায়, এটি আপনা-আপনি সৃষ্ট হয়নি। যে বানিয়েছে সে নিক্তয় একজন দক কারিগর। সূতরাং যেখানে গিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে পঞ্চেন্দ্রিয় থমকে যায়, সেখানে আমাদেরকে সহযোগিতা দেয় আল্লাহ তা'আলার অপূর্ব দান আকল বা বৃদ্ধি-বিবেক।

### বিবেক-বৃদ্ধির কর্মক্ষেত্র

কিন্তু যেমনিভাবে এ পঞ্চেন্দ্রিয়ের কর্মপরিসর অসীম নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত গিয়ে তার ক্ষমতা অকেজা হয়ে যায়, তেমনি এ বিবেক-বৃদ্ধির ও কর্মপরিসর অসীম নয়। বিবেক-বৃদ্ধিও একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত মানুষের উপকার করে তাকে পথপ্রদর্শন করে। কর্মসীমার বাইরে যদি বৃদ্ধিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়, তবে সে আর সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে পারবে না। সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতে সে অক্ষম হয়ে পডবে।

# জ্ঞানার্জনের আরেকটি মাধ্যম হলো ইল্মে অহী

বিবেক-বৃদ্ধির কার্যক্ষমতা যেখানে গিয়ে শেষ হয়ে যায়, সেখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জ্ঞানার্জনের আরেকটি মাধ্যম দান করেছেন। আর তাহলো, ইল্মে অহী। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ খেকে নাযিলকৃত অহীর জ্ঞান বা আসমানী শিক্ষা। আল্লাহ তা'আলা এ অহীর জ্ঞান নবীগণের উপর নাযিল করেন। অহীর জ্ঞান তথা আসমানী শিক্ষার তরুই সেখান থেকে, যেখানে বিবেক-বৃদ্ধি ঘারা কোনো কাজ হয় না। সুতরাং যেসব বিষয়ের সমাধান বিবেক-বৃদ্ধি ঘারা করা যায় না, সেসব বিষয়ে পথপ্রদর্শনের জন্যই আল্লাহ তা'আলা আসমানী শিক্ষা দান করেছেন। অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী এবং সেটা আদায় করবো কিভাবে?

# বিবেক-বুদ্ধির উধের্ব ইল্মে অহী

যেমন এ পৃথিবী ও তার সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর এবং মানুষ মৃত্যুবরণ করার পর সে আরেকটি নতুন জীবনের সম্মুখীন হতে হবে। সে জীবনে গিয়ে তাকে মহান আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। এ দুনিয়াতে কৃত সকল আমলের হিসাব দিতে হবে। সেখানে একটি জগত আছে, যার নাম জান্লাত। জাহান্লাম নামেও আরেকটি জগত আছে। আর এ বিষয়গুলো হলো এমন, যদি আল্লাহ তা আলা অহী না পাঠাতেন এবং অহীর মাধ্যমে নবী-রাসূলগণ আমাদেরকে এসব তথ্য না দিতেন, তাহলে তথু বুদ্ধি-বিবেকের উপর ভরসা করে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না। বুদ্ধি খাটিয়ে কখনও আখেরাতের রহস্য উদঘাটন করতে পারতাম না। জানতে পারতাম না সেখানে আমাদেরকে কেমন অবস্থার মুখোমুখী হতে হবে। আল্লাহ তা আলার সামনে কিভাবে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। অপচ আমাদের জীবনে এ এক নির্ঘাত বাস্তবতা। বরং এটাই তো আমাদের জীবনের প্রধান। আর মঞ্জিলে

মাকসুদ সম্পর্কে লানার জন্যই আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানার্জনের এ তৃতীয় মাধ্যম দান করেছেন, যার নাম ইল্মে অহী তথা আসমানী শিক্ষা।

### অহীকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে মেপো না

বৃদ্ধির ক্ষমতা যেখানে গিয়ে শেষ হয়, সেখান থেকে ওক্ন অহীর শিক্ষার। সেখানে গিয়ে মানুষের বুদ্ধি দিক-নির্দেশনা দিতে পারে না সেখানেই অহীর শিক্ষা মানুষকে দিক-নির্দেশনা দেয়। সূতরাং কেউ যদি বলে, অহীর কথা আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মানবো না যতক্ষণ না তা আমার বৃদ্ধির অনুকৃলে হবে, তাহলে এ ব্যক্তি ঠিক ঐ ব্যক্তির মতই নির্বোধ, যে বলে, এ বিষয়টি আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মানবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা আমার কান দ্বারা অবলোকন না করবো। বলুন, কান দ্বারা কি অবলোকন করা যায়? তাহলে এ ব্যক্তি নির্ঘাত নির্বোধ। সূতরাং যে ব্যক্তি অহীর কথাকে নিজের বৃদ্ধি দ্বারা মাপতে চায়, সে ব্যক্তিও নির্বোধ। কারণ, অহীর যাত্রা তো সেখান থেকে শুরু, যেখানে বিবেক-বৃদ্ধি অক্ষম হয়ে পড়ে। যেমন আমি আপনাদেরকে জান্লাত-জাহান্লামের উপমা দিলাম। এখন যদি কেউ বলে, জান্লাত-জাহান্লাম আবার কী? এটা যুক্তিবহির্ভূত বিষয়। সূতরাং মানবো কিভাবে? তাহলে বুঝে নিতে হবে এ ব্যক্তি নির্বোধ। কারণ, জান্রাত-জাহান্রাম তো যুক্তি-বৃদ্ধির উধ্বে। যুক্তি-বৃদ্ধির আওতায় এগুলোকে আনা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ, বৃদ্ধি-বিবেকেরও একটা নির্দিষ্ট পরিসীমা আছে। সে একারণেই জান্লাত-জাহান্লামের বিবরণ দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী-রাসূলগণের প্রতি অহী পাঠিয়েছেন।

### ভালো-মন্দের ফয়সালা করবে ইল্মে অহী

অনুরূপভাবে কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ, কোন কাজটি নন্দিত আর কোন কাজটি নিন্দিত, কোন বস্তুটি হালাল আর কোন বস্তুটি হারাম, কোন বিষয়টি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় আর কোন বিষয়টি অপছন্দনীয় এসব প্রশ্নের সমাধানও ইলমে অহীর উপর নির্ভরশীল। এগুলোর ফয়সালা ইল্মে অহীর মাধ্যমেই হবে। মানুষের বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে এসবের ফয়সালা চাওয়া হয়নি। বরং এর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে ইল্মে অহী বা আসমানী শিক্ষা।

### মানুষের বৃদ্ধি-বিবেক ভুল পথ দেখায়

এ পৃথিবীতে যত মন্দ বিষয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং যত মানবতা বিধ্বংসী মতবাদ বিস্তার লাভ করেছে, এগুলোর প্রতিটির পেছনে রয়েছে মানুষের

বুদ্ধি-বিবেক। বুদ্ধির উপর ভর করেই এগুলো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন ধরুন, আমরা মুসলমান হিসাবে বিশ্বাস করি শুকরের গোশত হারাম। এখন যদি এ ক্ষেত্রে অহীর শিক্ষাকে উপেক্ষা করে তথু বুদ্ধি-যুক্তির কাছে এর সিদ্ধান্ত কামনা করি, তাহলে বুদ্ধি-যুক্তি আমাদেরকে তুল সিদ্ধান্ত দিবে নিঃসন্দেহে। আর অমুসলিমরা এ বিষয়ে বৃদ্ধি-যুক্তির সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছে। তাই তারা বলে, শৃকরের গোশত খুবই সুস্বাদু বিধায় আমাদের কাছে খুবই প্রিয়। আরো বলে, শুকরের গোশত খাওয়াতে সমস্যাটা কী? এর মধ্যে এমন কী যৌক্তিক অসুবিধা আছে? অনুরূপভাবে আমরা বিশ্বাস করি, মদ হারাম। মদ একটি খারাপ বস্তু। কিন্তু যে ব্যক্তি অহীর সিদ্ধান্ত মানে না, তার বক্তব্য হলো, মদ এমন কী দোষের বিষয়? আমরা তো এর মাঝে খারাপ কিছু দেখছি না। বিশ্বের মাঝে লক্ষ-লক্ষ মানুষ মদ পান করছে। কই তাদেরকে তো তেমন কোনো ক্ষতির শিকার হতে দেখি না। তাছাড়া এটা বুদ্ধি ও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। আমাদের বুদ্ধি-যুক্তির বিচারে এতে দোষের কিছু দেখছি না। অনেকে তো আরো বলে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাতে এমন কী সমস্যা আছে? যদি একজন পুরুষ একজন নারীকে নমঝোতার মাধ্যমে ভোগ করে, তাহলে যৌক্তিক বিচারে কোনো সমস্যা তো দখা যায় না। বৃদ্ধির বিচারে এ কে তো খারাপ বলা যায় না। যখন তারা শারস্পরিক সম্মতিতে যৌনসূখ ভোগ করছে, তখন তৃতীয়জন বাধা হয়ে নাঁড়াবার তো কোনো যৌক্তিকতা নেই।

সারকথা হলো, যদি আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো, এ জাতীয় আরো বহু অন্যায় অপকর্ম এ পৃথিবীতে বৈধভাবে সার্টিফিকেট পেয়েছে এ বৃদ্ধি ও যুক্তির উপর ভর করেই। এর একমাত্র কারণ হলো, বৃদ্ধি-বিবেককে ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে, যেখানে তার কার্যক্ষমতা নেই। যেখানে প্রয়োজন অহীর শিক্ষা ও তার দিক-নির্দেশনা। সুতরাং যেসব বিষয়ে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা অহী পাঠিয়েছেন, সেসব বিষয়ে যদি মানুষ বৃদ্ধি-বিবেকের কাছে ফয়সালা জানতে চায়, তাহলে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না এবং বিভ্রান্তিই ছড়াবে।

# কমিউনিজমের ভিত্তি ছিলো বৃদ্ধি

দেখুন, প্রচণ্ড প্রতাপ নিয়ে রাশিয়ায় চুয়াত্তর বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলো কমিউনিউজম বা সোস্যালিজম। যে মতবাদটি মানবীয় বুদ্ধিরই একটি প্রসব। সাম্য ও অসহায়দের প্রতি সম্প্রীতির স্লোগান দিয়ে সে গোটা বিশ্বকে প্রকম্পিত

করে তুলেছিলো। পৃথিবীর চারিদিকে তখন শুধু কমিউনিজমেরই জয়গান শোনা যেতো। এমনও বলতে শোনা গেছে, অনতিবিলম্বে সারা বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হবে কমিউনিজমের শাসন। দেখা গেছে, কেউ যদি সাহস করে তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতো, কেউ যদি তাদের এ ভুল চিদ্ধাধারার প্রতি আঙ্গুল তুলতো, তখন তাকে বলা হতো পুঁজিবাদের এজেন্ট। তাকে সাম্রাজ্যবাদের দালাল বলা হতো। বলা হতো সেকেলে। কিন্তু চুয়ান্তর বছর পর আজকের পৃথিবী দেখছে, যে লেনিনের পূঁজা করা হতো, তার ভক্ত-অনুসারীরাই তার মূর্তিকে ভেঙ্গে শুড়িয়ে দিছে। মূলত অহীর শিক্ষা থেকে মুক্ত শুধু বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল মতবাদের পদ্ধিতি এমনই হয়। হঠাৎ করে যতই ফেনায়িত হয়ে উঠুক, পরিণতি হয় খুবই করুণ ও ভয়াবহ।

# অহীয়ে এলাহীর সামনে মাথা পেতে দাও

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যদি জীবনটাকে সঠিক ও সুন্দরভাবে চালাতে চাও, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাস্ল (সা.) কর্তৃক নির্দেশিত বিধান যখনই তোমার সামনে আসবে। সঙ্গে-সঙ্গে তার সামনে আত্যসমর্পণ করবে। অহীয়ে এলাহীর সামনে মাথা নুইয়ে দিবে। এর বিপরীতে বৃদ্ধি কিংবা যুক্তির ঘোড়া দাবড়ানোর চেষ্টা করবে না। দৃশ্যত যদিও সেটা বৃদ্ধি ও যুক্তি পরিপন্থী হয় এবং স্বার্থবিরোধী হয়, তবুও আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের শিক্ষাকেই মেনে নিবে। এতে কোনো প্রকার বাক্যব্যয়ের চেষ্টা চালাবে না। এভাবে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করাকেই বলা হয় ইসলামে প্রবেশ করা। আমার আজকের তেলাওয়াতকৃত আয়াতের এটাই মর্মার্থ। আল্লাহ তা'আলা একথাই বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো। অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে তোমরা আলাহ ও রাস্লুলুলাহ (সা.)-এর অনুগত হয়ে যাও।'

### ইসলামের পাঁচটি অংশ

ইসলামের পাঁচটি অংশ রয়েছে। এ পাঁচটি অংশ মিলেই ইসলাম। যথা-

- ১. আকাইদ : আক্বীদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ হওয়া।
- ২. ইবাদাত : যথা- নামায, রোযা, হজু, যাকাত ইত্যাদি যথাযথভাবে পালন করা।
- ৩. মু'আমালাত : যথা
   বেচাকেনা, লেনদেন ইত্যকার ক্ষেত্রে হালাল
   হারাম, বৈধ-অবৈধের বিধান মেনে চলা।

- 8. মু'আশারাত : যথা— পরস্পর আচার-আচরণ, ওঠা-বসা ও অন্যান্য জীবনাচারে আল্লাহর বিধান মেনে চলা।
- ৫. আখলাক : আধ্যাত্মিক শুণাবলী, আবেগ-উদ্দীপনা ও চিন্তাধারা বিশুদ্ধ হওয়।

প্রকৃত মুসলমান হতে হলে ইসলামের উক্ত পাঁচটি অংশের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখতে হবে। আজ আমরা সকলেই মসজিদে মুসলমান। অখচ বাজারে গেলে মানুষকে ধোঁকা দিই। আমানতে দুর্নীতি করি। অন্যকে কট দিই। কারণ, আসলে আমরা মুসলিম হলেও ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করিনি। ইসলামের এক চতুর্থাংশ হলো ইবাদত। অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশ হলো মানুষের অধিকার। যতক্ষণ না এসব বিষয়ে সচেতন ও যতুবান হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নামে মুসলমান হলেও পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারবে না।

#### একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

একবার হযরত উমর (রা.) সফরে বের হয়েছিলেন। পরনে সাদাসিধে কাপড়। পথ চলতে-চলতে কোথাও ক্ষুধা লেগে গোলো। ক্ষুধার জ্বালায় যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে গোলেন, তখন দেখলেন পথের ধারে একটি ছাগলের পাল। ভাবলেন, এ ছাগলের মালিকের কাছে যদি এক পেয়ালা দুধ পাই, তাহলে ক্ষুধাটা নেভাতে পারবো। এগিয়ে গেলেন ছাগলের পালের দিকে। পাহারাদারকে বললেন, ভাই। আমি ক্ষুধার্ত, আমাকে এক পেয়ালা দুধ দাও। প্রসা যা চাও তা-ই দিবো।

ছাগলের রাখাল বললো, জনাব! আমি আপনাকে দুধ অবশ্যই দিতাম। কিন্তু এ ছাগলগুলোর মালিক আমি নই। আমার হাতে এগুলো আমানত। এগুলোর মালিক আমাকে কাউকে দুধ দেয়ার অনুমতি দেয়নি। সুভরাং আমি আপনাকে কিভাবে দুধ দেবো? হযরত উমর রাযি. শাসক ছিলেন আবার শিক্ষকও ছিলেন। তিনি যখন পথে বের হতেন, তখন তাঁর প্রজাদেরকে মাপ-ঝোপও করতেন। ভাবলেন, এ রাখাল ছেলেটিকেও একটু মেপে নিই। তাই তিনি পরীক্ষা করার মানসেই বললেন, বংস! আমি তোমাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। যদি মান তোমারও লাভ হবে আমারও ফায়দা হবে।

রাখাল বললো, কী সেই প্রস্তাব?

উমর (রা.) বললেন, তুমি আমার কাছে একটি ছাগল বিক্রি করে দাও। আমি তোমাকে তার মূল্য পরিশোধ করে দিচ্ছি। ছাগলটি আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো। তার দুধ পান করবো। প্রয়োজনে জবাই করে গোশতও খেতে পারি। আর তুমি তার মূল্য পেয়ে যাবে। মালিক এসে যদি তোমাকে ছাগলটির কথা জিজ্ঞেস করে, তাহলে বলে দিবে, বাঘে খেয়ে ফেলেছে। ব্যস! তোমারও লাভ হলো, আমিও উপকৃত হলাম। তুমি টাকা পেলে আমি ছাগল পেলাম।

উমর (রা.)-এর প্রস্তাব শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাখাল এ বলে চিৎকার করে উঠলো–

## يَاهَذَا فَايْنَ الله !

#### জনাব। তাহলে আল্লাহ কোথায়?

হযরত উমর (রা.) মূলত ছেলেটিকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। পরীক্ষায় যশ্লন ছেলেটি উতরে গেলো, তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার মত মানুষ যতদিন এ উন্মতের মাঝে বেঁচে থাকবে, ততদিন তারা কল্যাণ ও সফলতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কেননা, মানুষের অন্তরে যখন আল্লাহর ভয় ও পরকালের চিন্তা জাগরুক থাকে, পরকালের জবাবদিহিতার উপলব্ধি থাকে, তখন তার পক্ষে দুর্নীতি করা সম্ভব হয় না। একেই বলে পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করা। যখন কোনো ব্যক্তি ইসলামের এ পূর্ণতার স্তরে পৌছে যায়, তখন নির্জন প্রান্তরেও এই ডেবে অপরাধ থেকে বিরত থাকে যে, আমাকে তো আমার প্রভূদেবছেন। এটা ইসলামের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ ছাড়া কোনো মুসলমান প্রকৃত অর্থে মুসলমান হতে পারে না। এ মর্মে রাস্পুরাহ (সা.) বলেছেন—

لاً ايْمَانَ لمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ -

যার অস্তরে আমানত নেই, তার অস্তরে ঈমানও নেই।

#### এক রাখালের বিস্ময়কর ঘটনা

ষাইবার যুদ্ধ চলছে। এক রাখাল এসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে দাঁড়ালো। সে ইহুদীদের ছাগল চরাতো। সে যখন লক্ষ্য করলো, খাইবারের বাইরে মুসলমানগণ ছাউনি ফেলেছে, তখন সে মনে-মনে বললো, মুসলমানদের কাছে একটু গিয়ে দেখি। দেখি তারা কী বলে, কী করে? তারপর সে ছাগল চরাতে-চরাতে মুসলিম বাহিনীর কাছে গিয়ে পৌঁছলো। জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের নেতা কে? মুসলমানরা উত্তর দিলো, আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি তাঁবুর ভেতরেই আছেন। প্রথমে সে কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি। সে ভেবেছে, এত বড় একজন নেতা, এ সামান্য তাঁবুর ভেতরে কিভাবে থাকবেন? এ তাঁবুর ভেতরে তো সামান্য খেজুর পাতার ছাটাই বিছানো। অবশেষে সে বিষয়টির সভ্যতা যাচাইয়ের জন্য তাঁবুর ভেতরে প্রবেশ করলো

এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলো। জানতে চাইলো, আপনি কী পয়গাম নিয়ে এসেছেন? রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে বললো, আমি যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তাহলে আমার পরিণতি কী হবে? এর বিনিময়ে আমি কী পাবো? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর তুমি আমার ভাই হয়ে যাবে। আমরা তোমাকে বুকে নিয়ে নেবো।

একথা শোনার পর রাখাল বললো, আপনি আমার সঙ্গে ঠাটা করছেন! আপনি কোথায় আর আমি কোথায়! আমি একে তো সামান্য রাখাল, তার উপর কালো। আমার শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে।

রাসূলুক্মাহ (সা.) বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। অবশ্যই আমি তোমার সঙ্গে কোলাকুলি করবো। আল্লাহ তোমার কালো মুখকে উচ্জ্বল করে দিবেন। তোমার শরীরের দুর্গন্ধকে সুগন্ধ করে দিবেন।

একথা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে সে মুসলমান হয়ে গেলো এবং কালিমা পাঠ করলো। তারপর বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এখন আমি কী করবো?

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, দেখো, তুমি এমন সময় মুসলমান হয়েছো, তখন নামাযের সময় নয়, রোযার মাসও নয়। তোমার উপর যাকাতও ফর্য নয়। সূতরাং এখন তোমাকে এগুলো বলছি না। এখন একটা ইবাদত আছে, যা তরবারির ছায়াতলে পালন করা যায়। আর তাহলো জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ।

একথা শোনার পর রাখাল বললো, হে আফ্লাহর রাসূল! আমি এ জিহাদে অংশ্যহণ করছি। হয় গাজী হবো, না হয় শহীদ হবো। যদি শাহাদতবরণ করি, তাহলে আপনি আমার জামিন হোন।

রাস্পুল্লাহ (সা.) বললেন, আমি এ বিষয়ে তোমার জামিন হচ্ছি যে, যদি তুমি এ জিহাদে শহীদ হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে পৌছে দিবেন। তোমার শরীরের দুর্গন্ধ সুগন্ধিতে পরিণত করে দিবেন। তোমার কৃষ্ণ অবয়বকে ওম্ব ও সুন্দর করে দিবেন।

#### ছাগলগুলো ফিরিয়ে দিয়ে আস

যেহেতু সে ছিলো ইহুদীর রাখাল, তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বললেন, তুমি ইহুদীদের যে ছাগলগুলো নিয়ে এসেছো, সেগুলো তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে আস। কারণ, এগুলো তোমার হাতে তাদের আমানত।

লক্ষ্য করুন, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে, যাদের কেল্লা ঘেরাও করে রাখা হয়েছে, যাদের সম্পদ গনীমতের সম্পদ হিসেবে মুসলমানরা পাবে, তাদের

সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে। কারণ, এ ছাগলগুলোর মালিকের সঙ্গে এ মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলো যে, সে এগুলো চরাবে। তার হাতে এগুলো আমানত হিসাবে থাকবে। তাই রাস্পুলাহ (সা.) তাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আগে ছাগলগুলো ফেরত দিয়ে এসো। এসে জিহাদে অংশ নিলো এবং শাহাদত বরণ করলো। একেই বলে ইসলাম।

## হ্যরত হ্যাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.)

বিখ্যাত সাহাবী হযরত হ্যাইকা ইবনে ইরামান (রা.), যিনি রাস্লুল্লাহ (সা.)-এর গোপন কথা জানতেন। তাঁর ঘটনা বলছি। হযরত হ্যাইকা (রা.) ও তাঁর পিতা ইরামান (রা.) মুসলমান হওরার পর রাস্লুল্লাহ (সা.)-এর খেতমতে মদীনা বাচ্ছিলেন। অপরদিকে ইসলামের ঘোর দুশমন আবু জাহল রাস্লুল্লাহ (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে দলবলসহ মদীনার বাচ্ছিলো।

পথিমধ্যে আবু জাহলের সঙ্গে হ্যাইকা (রা.)-এর দেখা হয়ে গেলা। আবু জাহল তাদেরকে আটক করে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাচ্ছে। তাঁরা উত্তর দিলেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর খেদমতে মদীনা যাচ্ছি। আবু জাহল একখা শোনামাত্র তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। বললো, তাহলে তো তোমাদেরকে ছাড়া যাবে না। কারণ, তোমরা মদীনায় গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে খুদ্ধে অংশ নিবে। তাঁরা বললেন, আমরা রাস্লুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে তথু সাক্ষাত করবো। তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেবো না। আবু জাহল বললো, তাহলে আমাদের সঙ্গে অঙ্গীকারাযদ্ধ হও যে সেখানে গিয়ে মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে তথু সাক্ষাত করবে, যুদ্ধে শরীক হবে না। তাঁরা আবু জাহলের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। আবু জাহল তাদেরকে ছেড়ে দিলো। যখন তাঁরা রাস্লুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে পৌছলেন, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে বদর অভিমুখে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। পথে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাত হলো।

#### বদর যুদ্ধ সত্য-মিখ্যার প্রথম লড়াই

একটু তেবে দেখুন, হক ও বাতিলের প্রথম লড়াই, ইসলামের প্রথম জিহাদ, যা প্রায় আসনু, যা এমন এক যুদ্ধ যে, কুরআন একে 'ইরাওমূল ফুরকান' তথা হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যের দিন হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। আর এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ আল্লাহর দরবারে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হতে যাচেছন। তারা বদরী সাহাবী হিসাবে আখ্যায়িত হতে যাচেছন। বদরী

সাহাবীদের নাম অধীফা হিসাবেও পাঠ করা হর। এদের নামের বরকতে আল্লাহ তা'আলা দু'আ কবুল করেন। এদের সম্পর্কে নবী কারীম (সা.) সুসংবাদ দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা এদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সেই জিহাদ সংঘটিত হচ্ছে। যাই হোক, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পর হযরত হ্যাইফা (রা.) প্রথমে ঘটনার বিবরণ তুলে ধরলেন। তারপর তারা দরখান্ত পেশ করলেন, ইয়া রাস্লুল্লাহ! আপনি বদর যুদ্ধে যাচ্ছেন, আমাদের ইচ্ছা আপনার সাথে জিহাদে শরীক হওয়ার। আর আরু জাহলের সঙ্গে যে ওয়াদা করেছিলাম, তা তো সে গর্দানের উপর তরবারি রেখে আমার কাছ থেকে আদার করেছে। তখন যদি আমরা তার কথায় অসম্বতি প্রকাশ করতাম আর অস্বীকারাবদ্ধ না হতাম, সে আমাদেরকে আটকে রাখতো। সূতরাং ইয়া রাস্লুল্লাহ! আমাদেরকে ইসলামের এই প্রথম জিহাদে অংশ্রহণ করার অনুমতি দিন, যাতে আমরাও এর ফ্যীলত লাতে ধন্য হতে পারি। আল-ইসাবাহ খণ্ড: ১, ২, পৃষ্ঠা: ৩১৬)

#### তোমরা তো অঙ্গীকার করে এসেছো

কিন্তু উত্তরে রাস্পুরাহ (সা.) বললেন, ডোমরা তাদের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে কথা দিয়ে এসেছো এবং তোমাদেরকে তারা এ শর্ভে মৃক্তি দিয়েছে যে, তোমরা এখানে এসে তথু সাক্ষাত করবে। তোমাদের নবীর সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করবে না। সৃতরাং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অনুমতি তোমাদেরকে দেয়া যাবে না।

এটাই মানবজীবনের এক কঠিনতম পরীক্ষার মুহূর্ত। একজন মানুষ তার ওয়াদার প্রতি কতটুকু যতুবান, তার পরীক্ষা এ জাতীর মুহূর্তেই হয়ে থাকে। আমাদের মত দুর্বল ঈমানদার হলে কত বাহানা বুঁজে বের করতাম। হয়তো বলতো, তাদের সাথে কৃত ওয়াদা খাঁটি দিলে করিনি। তারা তো আমাদের থেকে জারপূর্বক ওয়াদা আদায় করেছে। আয়াহই ভালো জানেন, এভাবে আরো কত টালবাহানা আমরা পেশ কয়তাম। হয়ত এ বাহানা বের কয়তাম যে, রাস্লুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে জিহাদের শরিক হয়ে কুফরের মোকাবেলা করাই ছিলো সময়ের দাবী। কায়শ, মুসলিম মুজাহিদদের সংখ্যা মাত্র তিন শ তেরজন, যাদের অধিকাংশই নিরস্ত্র। সূতরাং এ সময়ে প্রতিটি মানুষের মূল্য অপরিসীম। যাদের নিকট ছিলো মাত্র সস্তরটি উট, দুটি যোড়া আর আটটি তরবারি। অবশিষ্টদের কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে ছিলো পাথর ইত্যাদি। মুজাহিদদের এ কুদ্র বাহিনী মোকাবেলা করতে যাছিলো এক হাজার সশস্ত্র যোজার। তাই জনশক্তির খুব প্রয়োজন ছিলো। এতদসত্ত্বেও রাস্লুল্লাহ (সা.) স্পষ্টভাবে বলে দিলেন, কৃত ওয়াদা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। এর খেলাফ করা যাবে না।

## জিহাদের লক্ষ্য হলো সত্য প্রতিষ্ঠা

কেননা, এ জিহাদ ছিলো না কোনো রাজ্য বা ক্ষমতা দখলের জন্য। বরং এ জিহাদের পক্ষ্য ছিলো সত্যকে মিথ্যার উপর বিজয়ী হিসাবে তুলে ধরা। এক্ষেত্রে যদি সেই সত্যকে উপেক্ষা করে জিহাদ করা হয়, গুনাহে লিপ্ত হয়ে যদি দ্বীনের কাজ করা হয়, তাহলে তো তা দ্বীনের কাজ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। বর্তমানে আমাদের সকল চেষ্টা ও শ্রম বিফলে যাচেছ। এর কারণ হলো, আমরা চাই ইসলামের প্রচার ও প্রসার। আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এরজন্য প্রয়োজনে গুনাহ ক্রি, হারাম কাজও করি। আর সব সময় আমাদের মাথায় বাহানা দ্বতে থাকে। অনেক সময় বলে থাকি, এখন যুগের দাবী মতে চলাটাই দ্বীনের জ্বন্য কল্যাণকর। হেকমতের দোহাই দেই, ইসলামের স্বার্থের বাহানা তুলে আমরা ইসলামের অকাট্য বিধানকে পাশ কাটিয়ে যাই। এগুলো গুধুই আমাদের বাহানা।

## একেই বলে ওয়াদা পূর্ণ করা

কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের তো একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টি অর্জন। বীর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কিংবা গনীমত অর্জন করা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো না। আর ইসলামের বিধান হলো, কৃত ওয়াদা পূর্ণ করতে হয়। এতেই আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টি নিহিত। তাই রাস্লুল্লাহ (সা.) হযরত হ্যাইফা ও পিতা ইয়ামান (রা.) কে বদরের মত মহান ফ্যীলতপূর্ণ যুদ্ধ থেকে বঞ্চিত রাখলেন। কারণ, তাঁরা ওয়াদা করে এসেছে জিহাদে শরিক হবে না। একেই বলে ওয়াদা পূর্ণ করা। আর এটাই ইসলামের রূপ। আল্লাহ তা আলা একথাই বলেছেন, তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো।

## হ্যরত মু'আবিয়া (রা.)-এর ঘটনা

আধুনিক বিশ্বে এমন বিরল ঘটনা খুঁজে পাওয়া না গেলেও রাস্লুল্লাহ (সা.)-এর গোলামদের মাঝে এর দৃষ্টান্ত বিপুল। যেমন ধরুন, মু'আবিয়া (রা.)-এর ঘটনা। কিছু লোক অজ্ঞতাবশত এ মহান সাহাবীর শানে সমালোচনা করে থাকে। তাঁর শানে বেয়াদবি করে নিজেদের আখেরাতকে বরবাদ করে থাকে। অঙ্গীকার রক্ষা করা সম্পর্কে এ সাহাবীর একটি বিশ্বয়কর ঘটনা শুনুন।

#### যুদ্ধের কৌশল

হযরত মু'আবিয়া (রা.) বাস করতেন সিরিয়ায়। তাই সমকালীন পরাশন্ডি রোমানদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ লেগেই থাকতো। একবার তিনি রোমানদের সাথে যুদ্ধবিরতির চুক্তি করলেন। একটি তারিখ নির্দিষ্ট করে পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন যে, অমুক তারিখ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ করবো না। যুদ্ধবিরতি চুক্তির সময়সীমা শেষ হওয়ার পূর্বে মু'আবিয়া (রা.) ভাবলেন, মেয়াদ তো যথাস্থানে ঠিকই আছে। এ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি আমি আমার সেনাবাহিনী রোমান সীমান্তে নিয়ে রাখি, তাহলে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমি হটাৎ আক্রমণ চালাবো। এর ফলে শক্রপক্ষ প্রস্তুতি নেয়ার সময়ের প্রয়োজন হবে। ফলে হটাৎ হামলা করে আমরা সহজেই বিজয় লাভ করতে পারি।

## এটাও চুক্তিভঙ্গ

এ ভেবে তিনি বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বেই সীমান্তে পৌঁছে গেলেন। তারপর মেয়াদ শেষের শেষ দিনটির সূর্য যখনই অন্ত গেলো, সঙ্গে সঙ্গে সীমান্ত পার হয়ে বাহিনীকে শক্রপক্ষের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। মু'আবিয়া (রা.)-এর এ কৌশল খুবই সফল প্রমাণিত হলো। কারণ, শক্রপক্ষ এ আক্রমণের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলো না। ফলে মু'আবিয়া (রা.) -এর বাহিনী শহরের পর শহর গ্রামের পর গ্রাম বিনা বাধায় জয় করে ফেললো। তারা বিজয়ের নেশায় প্রবল উত্তেজনার মধ্য দিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলো। এরই মধ্যে মু'আবিয়া (রা.) শক্ষ্য করলেন, পেছনের দিক থেকে ঝড়বেগে একটি ঘোড়া এগিয়ে আসছে। ঘোড়াটিকে এদিকে আসতে দেখে তিনি বাহিনীর গতি থামিয়ে দিলেন। ভাবলেন, ঘোড়সওয়ার হয়তো আমিক্রল মুমিনীনের পক্ষ থেকে নতুন কোনো পরগাম নিয়ে আসছে। ঘোড়সওয়ার নিকটে আসতেই চিংকার করে বলতে লাগলো—

আল্লান্থ আকবার! থামো আল্লাহর বান্দারা। থামো আল্লাহর বান্দারা। যোড়সওয়ার যখন আরো নিকটবর্তী হলো, মু'আবিয়া (রা.) তাঁকে চিনেফেললেন। এ তো দেখি আমর ইবনে আবাসা। মু'আবিয়া (রা.) বিশ্মিত কণ্ঠে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, কী ব্যাপার আমর! আমর (রা.) উত্তর দিলেন–

(মুমিনের বৈশিষ্ট্য ওয়াদা পূর্ণ করা; গাদ্দারী করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়।)
মু'আবিয়া (রা.) উত্তরে বললেন, এখানে গাদ্দারীর কী আছে? আমি তো
তখনই হামলা করেছি, যখন চুক্তির শেষ দিনটিও গত হয়েছে।

আমর ইবনে আবাসা বললেন, এখন যদিও চুক্তির শেষ সীমাও গত হয়ে গিয়েছে; কিন্তু আপনি তো চুক্তির সময়ের তেতরেই মুজাহিদ বাহিনী শক্রসীমান্তে নিয়ে এসেছেন। তাছাড়া চুক্তির সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই আপনার বাহিনীর উল্লেখযোগ্য একটি দল সীমান্ত অতিক্রম করে এসেছে। এটা তো সন্ধি ভঙ্গের শামিল। কারণ, আমি নিজকানে রাস্লুল্লাহ (সা.) কে বলতে তনেছি—

(ترمذی ، ابواب السیر ، باب فی الغدر، حدیث نمبر : ۱۵۸۰)

অর্থাৎ— যখন কোনো জাতির সঙ্গে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই চুক্তির মেরাদ পূর্ণ না হবে কিংবা প্রতিপক্ষের সামনে চুক্তি সমান্তির প্রকাশ্য ঘোষণা না দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে চুক্তিবিরোধী কোনো আচরণ করবে না। বলুন, চুক্তির মেরাদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই কিংবা চুক্তি সমান্তির প্রকাশ্য ঘোষণা দেরা ছাড়াই শত্রুপক্ষের সীমানার তাঁবু ফেলা কি রাস্লুল্লাহ (সা.)-এর এ হাদীসের আলোকে বৈধ হলো?

#### বিঞ্চিত এলাকা ফেব্নত দিলেন

একবার ভেবে দেখুন, একটি বিজয়ী বাহিনী। যারা একের পর এক শক্র এলাকা পদানত করে এগিয়ে যাচছে। শক্রদলের বিশাল এলাকা যারা দখল করে নিয়েছে। যারা বিজয়ে নেশায় মন্ত। তাদেরকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা কি চাটিখানি কথা। কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ প্রাণপ্রিয় সাহাবী হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর কানে যখন প্রিয়তম রাস্লের এ বাণীটি পড়লো যে, অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করা একজন মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। তখনই তিনি ঘোষণা দিয়ে দিলেন, যতখানি এলাকা জয় করা হয়েছে, সবটা ফিরিয়ে দাও। সত্যিই-সত্যিই তারা ফেরত দিয়ে দিলেন সব বিজিত এলাকা। বলুন, চুক্তির মর্যাদা দেয়ার এমন বিরল দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোনো জাতি পেশ করতে পারবে কি? মুসলমানগণ এ বিশাল বিজিত অঞ্চল ওধু এ কারণেই ফেতর দিয়েছিলেন, যেহেতু তাদের দৃষ্টি কোনো ভূখণ্ডের প্রতি ছিলো শা , রাজত্ব কিংবা নেতৃত্ব-কর্তৃত্বও তাদের লক্ষ্য ছিলো না। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহর সম্ভষ্টি। তাই তাঁরা যখনই জানতে পেরেছেন অঙ্গীকার ৬ঙ্গ করা অবৈধ আর এখানে পুরোমাত্রায় অঙ্গীকার করা না হলেও সম্ভাবনা তো আছে। তাই তারা বিজ্ঞিত এলাকা ছেড়ে পেছনে চলে এলেন। একেই বলে ইসলাম। এ সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো।

## অঙ্গীকার পূরণে হ্যরত উমর (রা.)

হযরত উমর (রা.) যখন বাইতুল মুকাদাস জয় করলেন, তখন সেখানকার ইহুদী-খ্রিস্টানদের সঙ্গে এ মর্মে চুক্তি হয়েছিলো যে, আমরা তোমাদের জান ও মালের হেফাজত করবো। এর বিনিময়ে আমাদেরকে জিথিয়া দিবে। জিথিয়া মানে অমুসলিমদের থেকে আদায়কৃত ট্যাক্স। চুক্তিমাফিক তারা প্রতি বছর জিযিয়া আদায় করতে লাগলো। এরই মধ্যে একবার মুসলমানদের সঙ্গে অমুসলিমদের লড়াই তব্ধ হলো অন্য অঞ্চলে। ফলে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত মুজাহিদদেরকে এই অঞ্চলে পাঠানোর পরামর্শ এক মুসলমানের পক্ষ থেকে এলো। হযরত উমর (রা.)-এর কাছে প্রস্তাবটি বেশ মনঃপুত হলো৷ তাই তিনি নির্দেশ দিলেন, বাইতুল মুকাদাসের প্ররিতরক্ষায় নিয়োজিত মুজাহিদদেরকে ফিরিয়ে এনে এই অঞ্চলে পাঠানো হোক। তবে সাথে-সাথে এ নির্দেশও দিলেন, বাইতুল মুকাদাসে বসবাসরত সকল ইহুদী-খ্রিস্টানকে সমবেত করে বলে দাও, আমরা তোমাদের জানমালের নিরাপত্তার জিম্মাদারি নিয়েছিলাম। এর বিনিময়ে তোমাদের থেকে জিযিয়া নিয়ে আসছিলাম। এ উদ্দেশ্যে আমরা এখানে সৈন্যও নিযুক্ত করেছিলাম। কিন্তু এখন এসব সৈন্যকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সুতরাং এ বছর তোমরা আমাদেরকে যে জিযিয়া দিয়েছিলে, তা তোমাদেরকে ফেরত দিয়ে দিচ্ছি। আর এজন্যই আমরা এখন থেকে তোমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিচ্ছি না। এখন তোমরাই তোমাদের জানমালের হেফাজত করবে।

এরই নাম ইসলাম। ওধু নামায, রোযা আর হজু করলেই মুসলমান হওয়া যায় না। বরং নিজের সর্বস্ব-জিহ্বা, চোখ, নাক, কানসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সম্ভুষ্টিমতো চলার নামই ইসলাম।

#### কাউকে কষ্ট দেয়া ইসলাম পরিপন্থী

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুসলমান তো সে, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে। কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাই। মদপান করা, ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, শৃকরের গোশত খাওয়া যেমন কবীরা গুনাহ, কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেওয়াও অনুরূপ কবীরা গুনাহ। একজন মুসলমানের কর্তব্য হলো, সে কাউকেই কষ্ট দিবে না। যেমন আপনি হয়ত গাড়ি নিয়ে কোথাও যাচ্ছেন। এখন পথে যদি গাড়ি পার্কিং করার প্রয়োজন হয়, তাহলে এমনভাবে পার্কিং করুন, যেন কোনো পথিকের কষ্ট না হয়। যদি আপনি ক্লোনো চলার পথে গাড়ি পার্কিং করেন, যার কারণে পথচারীর চলাফেরায় সমস্যা সৃষ্টি হলো। আপনি হয়ত মনে করছেন, এক্ষেত্রে বড়জোর আমি ট্রাফিক আইন লংঘন করেছি। এটাকে আপনি কবীরা শুনাহ মনে করছেন না। অথচ এটা কেবল অন্যায় কাজ নয় বরং জঘন্য কবীরা গুনাহ। মদ খাওয়ার মতই এটি কবীরা গুনাহ। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রকৃত মুসলমান সে, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে। আপনি ভুল স্থানে পার্কিং করার অর্থ**ই** হলো আপনার হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকলো না। আজ আমরা ইসলামকে তথু ইবাদত-বন্দেগী ও নামায রোযা কিংবা মসজ্ঞিদের মধ্যেই আবন্ধ करत रफलिছि। মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করাকে ইসলাম মনে করি না। আল্লাহপ্রদন্ত মানুষের অধিকারকে আমরা ইসলামের বাইরের কিছু মনে করি।

## প্রকৃত দরিদ্র কে?

হাদীস শরীফে এসেছে, একবার রাস্লুল্লাহ (সা.) সাহাবারে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, বল তো, দরিদ্র কে? সাহাবারে কেরাম আরয় করলেন, আমরা তো এমন ব্যক্তিকেই দরিদ্র মনে করি, যার কাছে অর্থ-কড়ি নেই। রাস্লুল্লাহ (সা.) বললেন, যার কাছে অর্থ-কড়ি নেই, সে প্রকৃত দরিদ্র নয়। বরং প্রকৃত দরিদ্র হলো সেই ব্যক্তি, যে কেয়ামতের দিবসে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে শূন্য হাতে। অথচ তার আমলনামায় বিপুল পরিমাণে রোযা থাকবে, নামায থাকবে, ওয়ীফা থাকবে, তাসবীহ থাকবে, নফল ইবাদতও বিপুল পরিমাণে থাকবে। কিন্তু অন্যদিকে দেখা যাবে, সে কারও সম্পদ মেরে দিয়েছিলো। কাউকে ধোঁকা দিয়েছিলো। কারো মনে কট্ট দিয়েছিলো। এভাবে সে বহু মানুষের বহু অধিকার নট্ট করেছে। এখন সেই হকদাররা এসে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে। সকলেই আল্লাহর দরবারে নিজ-নিজ অধিকার থর্বিত হওয়ার কথা বলে এর বিচার চাইবে। কিন্তু আথেরাতে তো আর টাকা-পয়সা থাকবে না। ডলার থাকবে না।

থাকবে শুধু নেকী। সূতরাং খর্বিত অধিকারের বিনিময়ে তখন হকদারদেরকে তার আমলনামা থেকে নেকী দেয়া শুরু হবে। কাউকে নামায দিয়ে দেয়া হবে। কাউকে রোযা দেয়া হবে। এভাবে হকদাররা তার অর্জিত নেকীগুলো আপন-আপন হক অনুপাতে তার আমলনামা থেকে তুলে নিয়ে যাবে। আর সে খালি হাত নিয়ে পড়ে থাকবে। নামায, রোযা ইত্যাদির যে বিপুল নেকী নিয়ে এসেছিলো, দেখা যাবে পাওনা পরিশোধ করতে গিয়ে সবই শেষ হয়ে যাবে। কিম্ব এখনও পাওনাদার রয়ে গেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিবেন, এদের পাওনা আদায়ের পদ্ধতি হলো পাওনাদারের আমলনামায় রক্ষিত হনাহগুলো এনে এর আমলনামায় রেখে দাও। এভাবে অবশেষে সে নিজের সব নেকী হারিয়ে উপরম্ব অন্যের গুনাহ মাথায় নিতে বাধ্য হবে। এ হলো আসল দরিদ্র।

## আজও আমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করিনি

উক্ত হাদীস থেকে অনুমান করুন, বান্দার হক কত কঠিন বিষয়। অথচ আমরা এ বিষয়টিকে ইসলামের বাইরে ছুঁড়ে রেখেছি। কুরআন মজীদের আহ্বান তো ছিলো এই, হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। অর্ধেকটা নয়। ইসলামে প্রবেশ করতে হবে পুরোপুরি। তোমাদের অন্তিত্ তোমাদের জীবনাচর, তোমাদের ইবাদত, তোমাদের লেনদেন, তোমাদের কৃষ্টিকালচারসহ সকল দিক থেকেই তোমরা ইসলামে প্রবেশ কর। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি ইসলামের অনুসরণ করতে পার, তবেই প্রকৃত অর্থে মুসলমান হতে পারবে। মূলত এক সময় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলো। ইসলাম তথু তাবলীগের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেনি। ইসলাম বিস্তার লাভ করেছিলো মুসলমানদের জীবন, তাঁদের অবদান ও আচার-আচরণের মাধ্যমে। মুসলমানরা যেদিকেই গিয়েছেন সমুন্রত চরিত্রের প্রাচুর্যতা দেখিয়েছেন। ফলে লোহা গলে মোম হয়ে গিয়েছে তাঁদেরই পরশে এসে। তাঁদের পরিশীলিত জীবনাচারে মুগ্ধ হয়ে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। যে-ই তাঁদের সংস্পর্ণে এসেছে, সে-ই ইসলামের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে। আর আজ যে-ই আমাদের জীনাচার দেখে, সে-ই আমাদের প্রতি ঘূর্ণাবোধ করে। আমাদের থেকে দূরে সরে যায়। সূতরাং আমাদেরকে এখন থেকে অঙ্গীকার করতে হবে, আমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করবো। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামকে মেনে চলবো।

সবশেষে আমি আপনাদের কাছে আরয করতে চাই, প্রতিদিন চব্বিশ ঘটার
মধ্য থেকে সামান্য কিছু সময় আমরা ইসলামকে জানার জন্য আলাদা করে
নেবো। সে সময়ে ইসলাম বিষয়ক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলি পাঠ করবো। বাসাবাড়িতে দ্বীনী গ্রন্থাবলী তা'লিমের পরিবেশ গড়ে তুলবো। এ সময়ের বড় বিপদ
হলো, আমরা মুসলমানরা আমাদের দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ। সুতরাং আমরা যদি দ্বীন
সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে চেষ্টা করি এবং এ জানার মাধ্যমে যদি মনের ভেতর
দ্বীন মানার জায়গা সৃষ্টি হয়, তাহলেই এ বসা ও দ্বীনী কথা শোনা সার্থক হবে।

আল্লাহ তা'আলা দয়া করে আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের উপর চলার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

# याकाज किंडा(व जापाय कंत्र(वन?

जात्राष्ट्र यपि वन्यक्तन, जामात प्रया सम्पर (यक्त আমার জন্য খরচ করবে মাড়ে মাতানকাই ভাগ আর আড়াই ডাগ রাখবে গোমার নিজের জন্য, গাহনে এটা অন্যায় হতো না মোটেন্ড। কেননা, অর্থ-সম্পদ মবই তো গাঁর। তিনিই তো এ শুনোর প্রকৃত मानिक। विस् जिनि अमनीरे वत्मनिः, वदः जामार्पद र्डापत पर्या करति(इन। यत्न पिरार्याइन, जामि जानि (जामता पूर्वेत्र। (जामापित जार्थ-राष्ट्रपत पतवात। जामि कानि, 1 जार्थ सम्मापत धी तपार्ष গ্রোমাদের প্রবন আকর্ষন। তাই মাড়ে মাতানব্বই जामात्व पांछ। এতে जविनाचे माद्ध माजानकारे ভাগই গ্রেমার জন্য হানান হয়ে ঘাবৈ। হবে বরবাত্র দূর্ম।<sup>22</sup>

## যাকাত কিভাবে আদায় করবেন?

اَلْحَمْدُ لِلّه نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّاتِ اَعْمَالَنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلًّ لَهُ وَمَنْ يُبِقَدُهُ اللهُ وَلَا مَا لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلٰهَ الاَّ اللهُ وَحُدَهُ مُضِلًّ لَهُ وَمَنْ يُكُ لَهُ عَلَا هَادِى لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ الاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .... صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلَيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا - امَّا بَعْدُ :

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ

الَّذِيْنَ يَكْنَزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفَقُونَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشَّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيْمٍ ٥ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوّى بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوثُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنَزُونَ ٥ (سورة التوبة: ٣٤-٣٥)

أُمَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمُ ، وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْنُ وَالْحَمْدُ لِلهِ الْكَرِيْنُ وَالْشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ...

হাম্দ ও সালাতের পর! আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

যারা সোনা-রূপা পৃঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, (এখানে যাকাত অর্থে) তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন এবং তা দিয়ে তাদের কপাল, পার্শ্বদেহ ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। সে দিন বলা হবে, এটাই তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সূতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করে যাচ্ছিলে, তা আশ্বাদান কর। –(সূরা তাওবা: ৩৪-৩৫)

#### মুহতারাম উপস্থিতি।

আজকের সেমিনার আয়োজিত হতে যাচ্ছে ইসালামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রুকন যাকাতকে কেন্দ্র করে। মাহে রমযান অত্যাসন্ন। মানুষ সাধারণত রমযানেই যাকাতের হিসাব করে। তাই রমযানকে সামনে রেখেই আজকের সেমিনারের আয়োজন। সুতরাং আজকের সেমিনারের উদ্দেশ্য হলো যাকাতের গুরুত্ব, ফাযায়েল ও বিধি-বিধান সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা রাখা, যেন এ সম্পর্কে আমরা কিছু ইমান অর্জন করে আমল করতে পারি।

#### যাকাত না দেওয়ার পরিণাম

এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমি কুরআন মাজীদের দুটি আয়াত আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি। এ দুটি আয়াতে বলা হয়েছে, যাকাত না দেয়া তথ্ব অপরাধই নয়; বরং এর পরিণতি খুবই ভয়াবহ। বলা হয়েছে, যারা নিজেদের সোনা -রুপা জমিয়ে রাখে অথবা যাকাত দেয় না, তাদেরকে আপনি (রাসূল সা.) ভয়াবহ শাস্তির সংবাদ দিন। তাদের পুঞ্জীভূত এসব সোনাদানা-টাকা-পয়সা অর্থ-সম্পদের যাকাত না দেয়ার কারণে সেগুলো তাদের জন্য রূপান্তরিত হবে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক উপকরণ হিসাবে। কেয়ামতের দিন এগুলো দিয়ে তাদের কপাল, পার্শ্বদেহ ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। আর বলা হবে—

এটাই সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রাখতে। আজ তার মজা বুঝে নাও। যাকাত ছিলো তোমাদের জন্য একটি ফর্য বিধান। এ বিধান পালনে তোমাদের গাফলতি আজ আশ্বাদন করে নাও। এমর্মে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন– وَيُلِّ لَكُلِّ هُمَزَة لُمَزَة 0 الَّذِيْ جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ 0 يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ 0 يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ 0 كَلّاً لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَة 0 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ 0 مَالَهُ أَخْلَدَهُ 0 إَنَّهَا عَلَيْهِمْ 0 نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ 0 الَّتِيْ تَطْلِعُ عَلَى الْأَفْتِدَةِ 0 إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ 0 فِيْ عَمَدِ مُّمَدَّدَةٍ 0 (سورة المعزة ١-٧)

অর্থাৎ— প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুডোর্গ, যে অর্থ কুক্ষিগত করে ও গণনা করে (প্রতিদিন গুনে দেখে তার সঞ্চিত অর্থ কত বাড়ল এবং এ থেকে আত্মতৃত্তি বোধ করে। সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে। কখনও নয়। মনে রাখবে, তার যত সম্পদ, যা থেকে সে যাকাত দেয় না এবং নিজের উপর আরোপিত হক আদায় করে না এর কারণে সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। আপনি কি জানেন, হুতামা (পিষ্টকারী) কি? এটা আল্লাহর প্রজ্বালিত আগুন। এটা মানুষের প্রজ্বালিত আগুন নয় যে পানি, মাটি কিংবা ফায়ার বিশ্লেডের সাহায্যে নিভিয়ে দেয়া যায়। এটা আল্লাহর প্রজ্বালিত আগুন, যা হৃদয় পর্যন্ত খবর নিয়ে ছাড়বে।

যাকাত অনাদায়ী থাকলে আল্লাহ এমন কঠিন শান্তির কথা বলেছেন। আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে এ থেকে হেফাযত করুন।

#### এ সম্পদ কার?

যাকাত না দেওয়ার শাস্তি এত ভয়াবহ কেন? এর কারণ হলো ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি-বাকুরি বা কৃষি যে মাধ্যমেই হোক না কেন যেসব সম্পদ আমরা জমাচ্ছি, এগুলো কি আমাদের গায়ের জ্যোরে করছি? এসব তো আল্লাহর দান। তিনি বিশ্বব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজিয়েছেন, যাতে আমরা এগুলো অর্জন করতে পারি। রিযিকের মালিক তো রায্যাক।

## থাহক পাঠায় কে?

তোমাদের ধারণা হলো তোমার পুঞ্জীভূত সম্পদ দোকান-পাঠ, ব্যবসা-বাণিজ্য, সব তোমার নিজস্ব। এটা দেখলে না, তোমার দোকানে গ্রাহক পাঠালেন কে? যদি এমন হতো যে তুমি দোকান খুলে বসলে; কিন্তু কোনো গ্রাহক এলো না, তাহলে কি তোমার দোকানে বেচা-বিক্রি হতো? আয়-আমদানি কি হতো? সূতরাং কে পাঠাচ্ছেন তোমার দোকানের গ্রাহক? মূলত এটা তো আল্লাহই করছেন। মানুষ মানুষের জন্য এ নিয়মের ছকে তিনি গোটা বিশ্বাব্যবস্থাকে চালাচ্ছেন। একজনের প্রয়োজন হয় অপরজনের কাছে। একজনের প্রয়োজন প্রণ হয় অপরজনের মাধ্যমে। একজনের অস্তরে তিনি দোকান খোলার ইচ্ছা তৈরি করেন। আর অপরজনের অস্তরে ইচ্ছা তৈরি করেন সে দোকান থেকে কেনার।

## একটি শিক্ষামূলক ঘটনা

আমার বড় ভাই যাকী কাইফী (রহ.)। আল্লাহ তা আলা তার মাকাম উচু করুন। আমীন। লাহোরে তাঁর একটি কুতুবখানা ছিলো। ইদারায়ে ইসলামিয়াত নামক কুতুবখানাটিতে তিনি ইসলামী বইপত্র বিক্রি করতেন। দোকানটি অবশ্য এখনও আছে। একদিন তিনি বললেন, আল্লাহ তা আলা নিজ রহমত ও কুদরতের আজব কারিশমা ব্যবসা-বাণিজ্যে দেখান। একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিলো। পুরো শহরই ছিলো বৃষ্টির চাদরে ঢাকা। বৃষ্টিতে রাস্তাঘাটেও জমে গিয়েছিলো কয়েক ইঞ্চি পানি। আমি ভাবলাম, এ বৃষ্টির মাঝে আজ আর কে বের হবে? রাস্তা-ঘাটের পানি ডিন্ডিয়ে কে ই-বা আসবে কিতাব কিনতে? তাও আবার ধর্মীয় কিতাব। আজকাল তো মানুষ ধর্মীয় বইপত্র কিনতেই চায় না। দুনিয়ার সব প্রয়োজন প্রা হলে তবে খেয়াল জাগে ধর্মীয় কিতাব কেনার কথা। মানুষ ধর্মীয় বইকে মনে করে ফালতু জিনিস। জানার জন্য কিংবা আমল করার জন্য পড়ে না। বরং সময় কাটানোর জন্য পড়ে। আজ এমন বৃষ্টির দিনে কে আসবে এ ধরনের কিতাব কিনতে? সূতরাং আজ আর যাবো না, দোকান খুলবো না।

আমার এ ভাই ছিলেন বুযুর্গদের সোহবতধন্য। থানবী (রহ.)-এর সোহবত ও তাঁর ভাগ্যে জুটেছিলো। তাই তিনি বলেন, উক্ত ভাবনা মনে আসার পরক্ষণেই ভাবলাম, ঠিক আছে, কেউ কিতাব কিনতে আসুক বা না আসুক কিন্তু আল্লাহ তা আলা এ দোকানটিকেই আমার উপার্জনের অসিলা বানিয়েছেন। সূতরাং আমার কাজ হলো দোকান খুলে বসা। গ্রাহক পাঠানো আমার কাজ নয়। তাই আমি আমার কাজ করবো, আমার কাজে অবহেলা করবো না। বৃষ্টি হচ্ছে হোক। আমাকে দোকান খুলতেই হবে। এ ভেবে আমি ছাতা হাতে নিলাম। কাদা-পানি পাড়ি দিয়ে চললাম দোকানের দিকে। তারপর দোকান খুলে বসে রইলাম। চিন্তা করলাম, আজ তো আর গ্রহাক আসবে না। সূতরাং সময় নষ্ট করে লাভ কী? এর চাইতে ভালো হয় বসে বসে কুরআন তেলাওয়াত করি। শুক্র করে দিলাম কুরআন তেলাওয়াত। পরক্ষণেই দেখতে পেলাম অভাবনীয় দৃশ্য! মানুষ ছাতা-পাতা মাথায় দিয়ে ছুটে আসছে দোকানের দিকে। আমি অবাক হলাম। ভাবলাম, কিতাব-পত্র তো লোকজনের এখনই দরকার এমন নয়। তাপরও দেখলাম যথেষ্ট বেচা-বিক্রি হলো। এখন আমার অন্তরে এ বিশ্বাস জন্মালো যে, এসব গ্রাহক মূলত নিজেরা আসেনি। এদেরকে আসলে অন্য কেউ পাঠিয়েছেন। তিনিই পাঠিয়েছেন, যিনি এ দোকানকে করেছেন আমার রিযিকের জন্য উসিলা।

#### কর্মবন্টন আল্লাহর পক্ষ থেকে

মোটকথা এই ব্যবস্থাপনা মূলত আল্লাহরই। তিনি তোমার কাছে গ্রাহক পাঠান। গ্রাহকের অন্তরে তোমার দোকানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেন। বলুন তো, এ পর্যন্ত কি কেউ এ বিষয়ে কনফারেন্স করেছিলো যে, এত লোক কাপড় খরিদ করবে। এত লোক চাউল খরিদ করবে আর এত লোক জুতা খরিদ করবে, পেয়ালা কিংবা অন্য কোনো জিনিস। এ সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য দুনিয়াতে আজ পর্যন্ত এ ধরনের কনফারেন্স হয় নি। বরং আল্লাহরই কারো অন্তরে প্রয়োজন সৃষ্টি করে দিলেন, যেন চাউল বা আটা খরিদ করে, যার ফলে খরিদ্ধাররা দোকানে যায়, মার্কেটে যায়। নিজের চাহিদা মত জিনিস ক্রয় করে নিয়ে আসে।

# ্জমি-জিরাত থেকে শস্য উৎপাদান করেন কে?

ব্যবসা-বাণিজ্যে জমি-জিরাত ইত্যাকার সবকিছু আল্লাহরই দান। তিনিই এগুলো থেকে অর্থ-সম্পদ বের করে দেন। দেখুন একজন কৃষকের কাজ হলো জমিতে হাল দিয়ে বীজ বপন করে আসা। প্রয়োজনে সেখানে সার-পানি দেয়া। কিছু এ বীজকে কিশলয়ে পরিণত করেন তো আল্লাহই। দুর্বল, নগণ্য ও অতি ক্ষুদ্র একটি বীজ কিভাবে এমন কঠোর জমি ফেঁড়ে বের হয়ে আসে? তারপর সে অংকুরের রূপ নেয়? তিরতিরে এ অংকুরটিই রোদ-বৃষ্টি ও বাতাসের ঝাপটা মোকাবেলা করে পরিণত হয় চারাগাছে। সেই চারাটিই একদিন বড় হয়। ফলে-ফুলে ভরে ওঠে। দুনিয়ার মানুষকে উপকৃত করে। কে সেই সন্তা, যিনি এসব কিছু করেন? আল্লাহই সেই সন্তা, যিনি এসব কিছু করেন? আল্লাহই সেই সন্তা, যিনি এসব কিছু এমন সুনিপুণভাবে করেছেন।

#### মানুষ স্ৰষ্টা হতে পারে না

সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্য জমি-জিরাতসহ আয়ের সকল উৎসই মূলত আল্লাহরই দান। এ দুনয়িতে মানুষ এসেছে সীমিত কিছু কাজ করার জন্য। সীমিত সময়ে ওই সীমিত কাজগুলো করা ছাড়া অন্য কোনো যোগ্যতাই তার মাঝে নেই। তাই মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো তো আল্লাহই দিয়ে দেন। পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু তাঁরই। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মাঝে যা কিছু রয়েছে, সবকিছুর মালিক আল্লাহ।

—(সুরা বাকরা: ২৮৪)

## আল্লাহই প্ৰকৃত মালিক

আল্লাহ তা আলা সবকিছুর প্রকৃত মালিক। কিন্তু তাঁর অফুরান দয়া দেখুন।
তিনি এসব কিছুর মালিক আবার আমাদেরকে করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি
সুরা ইয়াসিনে ইরশাদ করেছেন—

তারা কি দেখে না, তাদের জন্য আমি নিজ হাতের তৈরী বস্তু ধারা চতুস্পদ বস্তু সৃষ্টি করেছি। তারপর তারাই এগুলোর মালিক। –(সুরা ইয়াসিন: ৭১)

সুতরাং আমাদের ধন-সম্পদের মাঝে আল্লাহর হকই সব চেয়ে বেশী। তাই এগুলো আল্লাহর হকুম মতই ব্যয় করতে হবে। নির্ধারিত অংশ তাঁর রাস্তায় দান করতে হবে। তারপরই অবশিষ্ট সম্পদ আমাদের জন্য হালাল হবে। হবে বরকতময় ও সৌভাগ্যের কারণ। অন্যথায় এ সম্পদই আমাদের জন্য আগুন হয়ে দাঁড়াবে, যা দিয়ে বিচার দিবসে আমাদেরকে দাগ দেয়া হবে।

## দিবে তথু একশ ভাগের আড়াই ভাগ

আল্লাহ যদি বলতেন, আমার দেওয়া অর্থসম্পদ থেকে আমার রাহে ব্যয় করবে সাড়ে সাতানব্বই ভাগ আর আড়াই ভাগ রাখবে নিজের কাছে, তাহলে এটা ইনসাফবিরোধী হতো না মোটেও। কেননা, অর্থসম্পদ সবই তো তাঁর। তিনিই তো এগুলোর প্রকৃত মালিক। কিন্তু তিনি এমনটি বলেননি বরং নিজের বান্দাদের উপর দয়া করেছেন। বলে দিয়েছেন আমি জানি, তোমরা দুর্বল অর্থসম্পদের প্রতি রয়েছে তোমাদের প্রবল আর্কবণ। তাই সাড়ে সাতানব্বই ভাগই তোমরা রেখে দাও। বাকি আড়াই ভাগ আমার রাস্তায় খরচ করবে। তখন সাড়ে সাতানব্বই ভাগ তোমার জন্য হালাল হবে, যা তোমাদের জন্য হবে বরকতপূর্ণ। যেতাবে ইচ্ছা সেভাবে বৈধ উপায়ে খরচ করতে পারবে।

#### যাকাতের ওরুত্ব

একশ ভাগের মধ্যে মাত্র আড়াই ভাগ হলো যাকাতের সম্পদ, যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বারবার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন–

যেখানেই নামাযের কথা এসেছে, সাথে সাথে সেখানে যাকাতের কথাও এসেছে। যাকাতের গুরুত্ব এতটাই দেয়া হয়েছে। এ সম্পদ তো আল্লাহরই। তিনি দয়া করে আমাদেরকে মালিক বানিয়েছেন। আর তাঁর রাস্তায় খরচ করার জন্য মাত্র আড়াই ভাগ চেয়েছেন। কাজেই এমন মুসলমানদের উচিত এটি ঠিকভাবে আদায় করে দেয়া। আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো গড়িমসি না করা। এভ অল্প সম্পদ দান করে দিলে তোমার উপর তো আর আকাশ ভেকে পড়বে না কিংবা কেয়ামতও চলে আসবে না।

#### যাকাত হিসাব করে আলাদা করে নাও

অনেকেই এ গুরুত্বপূর্ণ বিধান নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। তারা যাকাতের হিসাবই করে না। তারা চিন্তা করে, যাকাত দিতে যাবো কেন? সম্পদ আসবে — তথুই আসবে। যাকাত আবার কী? অপরদিকে অনেকে এমনও আছেন, যারা যাকাত দেয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন বটে, দেনও। কিন্তু যাকাত বের করার সঠিক পদ্ধতিটা অবলঘন করেন না। যেহেতু একশ ভাগের আড়াই ভাগ হলো যাকাতের সম্পদ, সূতরাং উচিত হলো যথাযথভাবে হিসাব করে এ অংশটুকু বের করে নেয়া। তারা মনে করে সঠিক হিসাব বের করার এত ঝামেলা পোহাবার কে? কে যাবে সব স্টক চেক করতে? সূতরাং একটা অনুমান করে দিয়ে দিলেই হলো। কিন্তু এটা ভাবেন না যে, এ অনুমানের মধ্যে তো ভুলও হতে পারে। এমনও তো হতে পারে যে, যাকাত কম হয়ে গেছে। যদি বেশি হয়, তাহলে ভো ভালো কথা। তখন সে ইনশাআল্লাহ এর জন্য পাকড়াও হবে না। কিন্তু যদি কম হয়, এমনকি এক টাকা কম হলেও মনে রাখবেন, এই এক টাকা আপনার জন্য হারাম আর এ এক টাকাই সমন্ত সম্পদকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট।

এক হাদীসে রাস্লুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সাধারণ সম্পদের সঙ্গে থাকা**ডের** অর্থ মিশে গেলে সেই অর্থই ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। এটাই আপনার জন্য বিপদ ডেকে আনবে।

#### যাকাত আদিয়ের পার্থিব লাভ

যাকাত দিতে হবে। নিয়ত থাকতে হবে এটা আল্লাহর বিধান। এটি একটি মহান ইবাদত। তাই পার্থিব লাভ থাক বা না থাক আমি আল্লাহর সম্ভষ্টির জন্য যাকাত দিচ্ছি। অর্থাৎ আল্লাহর হকুম পালন করাই যাকাতের উদ্দেশ্য। কিম্ব আল্লাহ তা'আলার দয়া দেখুন। বান্দা যাকাত দিলে আল্লাহ তা'আলা তাকে পার্থিব লাভও দান করেন। আর তাহলো তিনি যাকাতের উসিলায় সম্পদে বরকত দান করেন। এ মর্মে তিনি ইরশাদ করেছেন।

তিনি সুদকে মিটিয়ে দেন আর যাকাত ও সদকাকে বাড়িয়ে দেন।

এক হাদীসে রাস্পুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন কোনো বান্দা যাকাতের সম্পদ আলাদা করে নেয়, তখন আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতারা তাঁর জন্যে এ দু'আ করেন–

হে আল্লাহ। যে লোকটি আপনার রাস্তায় খরচ করে, তার সম্পদ আরো বাড়িয়ে দিন। আর যে লোকটি নিজের কাছে সম্পদ ধরে রাখে, তাকে ধ্বংস করে দিন। (বুখারী যাকাত অধ্যায়)

এ কারণেই হাদীস শরীফে এসেছে-

আল্লাহর পথে দান করলে সম্পদ কমে যায় না।

খোলাসা কথা হলো, যাকাতে বরকত আসে। হয়ত এদিক খেকে যদিও যাকাতের প্রেছনে কিছু সম্পদ চলে যায়; কিন্তু অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলা তাকে আরো কর্ম্বেক গুণ পুষিয়ে দেন। কিংবা গণনার দিক থেকে হয়ত সম্পদ বাড়ে না। কিন্তু অবশিষ্ট সম্পদে আল্লাহ এমন বরকত দান করেন, যার ফলে অবশিষ্ট সম্পদ দ্বারাই সে সুখের জীবন পার করে দিতে পারে।

## বরকতশূন্যতার পরিণাম

আজকের দুনিয়া হলো গণনার দুনিয়া। বরকতের অর্থ মানুষ বোঝে না।
অল্প বস্তু থেকে অধিক উপকৃত হওয়াকে বরকত বলা হয়। মনে করুন, আপনি
আজ অর্থ উপার্জন করলেন বিপুল পরিমাণে। কিন্তু বাসায় গিয়ে দেখলেন,
আপনার সন্তান অসুস্থ। তাকে নিয়ে গেলেন ডাক্তারের কাছে। আর একবারের

ভাজ্ঞারি পরীক্ষাতেই শেষ হয়ে গেল আপনার আল্লাকের উপার্জিত সকল টাকা।
এই অর্থতলো আপনার আল্লকের উপার্জনের বরকত ছিলো না। অথবা মনে
কক্তন আপনি টাকা উপার্জন করে বাসায় ফিরছিলেন। পথিমধ্যে ছিনতাইকারীর
কবলে পড়লেন। সে পিন্তল ঠেকিয়ে আপনার সর্বস্থ নিয়ে গেলো। এব অর্থ হলো
আপনার উপার্জিত টাকাতে বরকত ছিলো না। কিংবা মনে কক্তন আপনি
উপার্জন করেছেন। সেই টাকা দিয়ে বাবার বেয়েছেন। কিন্তু এতে আপনার
পেটের অসুখ হলো। তাহলে বুকতে হবে এখানেও আপনি বরকত পাননি।

এই বরকত হলো আল্লাহর দান। যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম মেনে চলে, তাকেই তিনি এ মহান সম্পদ দান করেন। এ জনাই আমাদেরকে যাকাত দিছে হবে। যাকাতের হিসাব সন্তিকভাবে বের করতে হবে। কারণ, এটাও ভো আল্লাহর এক মহান হুকুম।

#### যাকাতের নিসাব

নিসাব বলা হয় শরীয়তকর্তৃক নির্ধান্তিত নিমুতম সীমা বা পরিমাণকে। এ
নিসাবের মালিক না হলে তার উপর বাকাত ফর্য নয়। নিসাবের মালিকের উপর 
যাকাত ফর্য। প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদে সাড়ে বায়ানু তোলা কপা বা সাড়ে সাজ
তোলা সোনা বা এব সমম্ল্যের ব্যবসায়িক সম্পদ ইত্যাদি যার কাছে থাকে,
সে-ই মালিকে নিসাব তথা নিসাবের মালিক।

#### সম্পদের মালিকানা এক বছর থাকা

কারো কাছে কমপক্ষে নিসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর থাকলেই সেই সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে। এ বরাপারে আমাদের সমাছে একটি ভূল ধারণা আছে তাহলো মানুষ মনে করে প্রতিটি টাকাই পূর্ণ একবছর থাকছে হবে। এ ধারণা মূলত সঠিক নয়। বরং কোনো ব্যক্তি বছরের তরুতে একবার নিসাবের মালিক হলেই সে সাহিবে নিসাব। যেমন মনে করুন এক বাতি পহেলা বম্যানে নিসাবের মালিক হলো। তারপরের বছর যথন পহেলা বম্যান এলো তখনও সে নিসাবের মালিক থাকলো। তাহলে এ ব্যক্তিকে সাহিবে নিসাব বলা হবে। বছরের মাঝানের সময়ত্তলো যেসব টাকা-পর্মা আমা যাওয়া করেছে, সেতলো ধর্তবা নয়। তথু দেখতে হবে পহেলা বম্যানে তার কাছে কত টাকা আছে। তার উপরই যাকাত দিতে হলে। এমনকি এই টাকাগুলোর মধ্যে ওই টাকাও যোগ হবে, যা মাত্র একদিন পূর্বে এসেছে।

## যাকাত হিসাব করার তারিখে যে পরিমাণ সম্পদ হাতে থাকে, ভার উপরই যাকাত

মনে করুন, এক ব্যক্তির কাছে রামাযানের এক তারিখে ছিলো এক লাখ াক। পরবর্তী বছর প্রথম রামাধানের দুদিন পূর্বে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা াত্র হাতে এসে গেলো। এখন এই দেড লাখ টাকাত্র উপরই যাকাত ফর্ম হবে। এটা বদা যাবে না যে, পঞ্চাশ হাজার টাকা তো এলো মাত্র দুদিন আগে। এ পঞাশ হাজার টাকা ভো ভার কাছে এক বছরবাাপী ছিলো না। সুভরাং এর উপর যাকাত আসবে না। বরং যাকাত হিসাব করার তারিখে যত সম্পদ আপনার মালিকানায় থাকবে এর থেকেই যাকাতের পূর্ববর্তী রামাযানের প্রথম তারিখ থেকে পরিমাণে কম হোক বা বেশি হোক। যেমন পূর্ববর্তী রামাধানের ্রথম তারিখে আপনার কাছে ছিলো এক লাখ টাকা। এখন হিসাব করার দিন আছে দেড় দাৰ টাকা। তাহলে যাকাত দিতে হবে দেড় দাৰ টাকার। অনুরূপভাবে মনে করুন, পূর্ববর্তী রামাযানের পহেলা ভারিখে আপনার কাছে িলো দেড় লাখ টাকা। আর এখন হিসাব করার দিন আপনার কাছে পঞ্চাশ ালার টাকা। তাহলে যাকাত দিতে হবে পঞ্চাশ হাজার টাকার। মাঝখানে যে াকা আপন্যর ব্যয় হয়েছে, এর কোনো হিসাব নেই। সেই ব্যয়িত টাকার যাকাত বের করার প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে মাঝখানে আগনার যে টাকা আয় হয়েছে, তার হিসাব রাখাও জঞ্জরি নয়। কারণ, মাঝখানের আয়-ব্যয় াক্ষতের হিসাবে বিবেচ্য নয়। বরং দেখতে হবে, যেদিন আপনার বছর পূর্ব ্যা, সেদিন আপনার মালিকানায় কত সম্পদ আছে। আর সেটার উপরই যাকাত মাসবে। হিসাব-নিকাশের অক্তি-ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা বিষয়টিকে এতটাই সহস্ক করে দিয়েছেন। এটাই এক বছর পূর্ণ হওয়া**র অর্থ** ।

#### যাকাতযোগ্য সম্পদ

এটাও আল্লাহ ত্বা'আলার একান্তই দয়া যে, তিনি সব ধরনের সম্পদের
উপর যাকাত ফর্য করেননি। অন্যথায় সম্পদ তো কত ধরনের আছে। যেসব
সম্পদের উপর যাকাত ফর্য, তাহলো- (১) নগদ অর্থ তথা নেটি, একাউন্ট যেতাবেই থাক এর উপর যাকাত ফর্য। (২) সোনা-রুপা, তা অলংকার হোক কিংবা করেন। কিছু লোক মনে করে, মহিলাদের ব্যবহৃত আলংকারের উপর যাকাত নেই। এ ধারণা সঠিক নয়। বরং সোনা-রুপা দ্বারা তৈরি যে কোনো অলংকারের উপরই যাকাত আসবে। তবে হাঁ। সোনা-রুপা দ্বায়া অন্য কোনো ধাতু দ্বারা তৈরিকৃত অলংকারের উপর যাকাত আসবে না। যেমন হীরা-জহরতির অলংকারের উপর যাকাত আসবে না, যাবত এগুলো ব্যবসায়ের জন্য না হয়।

## যাকাতযোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রে যুক্তি খোঁজা যাবে না

এক্ষেত্রে প্রথমেই আমাদেরকে বুঝতে হবে যাকাত একটি ইবাদত। আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত একটি ফর্য বিধান। অথচ অনেকে এ ক্ষেত্রে বুদ্ধি-যুক্তি দেখাতে চায়। তারা বলে, অমুক জিনিসের উপর যাকাত ওয়াজিব কেন এবং অমুক্সজিনিসের উপর ওয়াজিব নয় কেন? সোনা-রূপার যাকাত ওয়াজিব কিন্তু হীরা জহরতের উপর ওয়াজিব নয় কেন? প্রাটিনামের উপর কেন যাকাত নেই? এ জাতীয় প্রশ্ন ঠিক এমনই যে, মুসাফির জোহর আসর ও ঈশার নামায কসর পড়ে; কিন্তু মাগরিবের ক্ষেত্রে সে কসর পড়ে না কেন? কিংবা এক ব্যক্তি উড়োজাহাজে উড়ে বেড়ায়। তার সফর কত আরামদায়ক। তার জন্য কসর। অথচ আমি করাচির রাস্তায় কত কন্ত করে বাসে চলাফেরা করি আমার জন্য কসর নয় কেন? এসব প্রশ্ন অবান্তর। এগুলোর একটাই উত্তর। তাহলো এসব আল্লহের ইবাদত। আর ইবাদতের মাঝে বিদ্যমান বিধানাবলী আল্লাহই বলে দিয়েছেন। সেসব বিধানের পাবন্দি জরুরি। অন্যথায় ইবাদত ইবাদত থাকবে না। এক্ষত্রে যুক্তির ঘোড়া দৌড়ালো যাবে না।

#### ইবাদত করা আল্লাহরই নির্দেশ

অথবা মনে করুন, এক ব্যক্তি বললো, জিলহজ্জের নবম তারিখে হজ্ব করতে হয়। অথচ আমার জন্য সহজ হলো এখন গিয়ে হজ্ব করে আসা। প্রয়োজনে একদিনের পরিবর্তে আমি আরাফাতে তিন দিন অবস্থান করবো। বলুন, এ ব্যক্তির কি হজ্ব হবে? একদিনের পরিবর্তে তিনদিন অবস্থান করলেও তার হজ্ব তো হবে না। কেননা, সে আল্লাহ তা'আলার বাতলানো পদ্ধতিতে ইবাদত করেনি। সূতরাং সোনা-রূপাতে যাকাত কেন? আর হীরার ক্ষেত্রে যাকাত নেই কেন? এ জাতীয় প্রশ্নুও ঠিক এমনই। ইবাদতের মাঝে বুক্তি চালানো যাবে না।

## ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি

ব্যবসাপণ্যের উপরও যাকাত ফরয। যেমন বিক্রির জন্য দোকানে যেসব পণ্য স্টক আছে, সেগুলোর উপর যাকাত ফরয। তবে এসব পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এ স্বাধীনতা আছে যে, যাকাত দানকারী তার ব্যবসাপণ্য হিসাব করার সময় এভাবে হিসাব করবে যে, যদি সে তার স্টকের সব পণ্য মার্কেট থেকে খরিদ করে, তাহলে মূল্য কত হবে। যাকাতদাতা সেই মূল্যমানের উপরই যাকাত দিবে। দেখুন, মূল্যমান দু'ধরনের হতে পারে। 'রিট্যাল প্রাইস' এবং 'হোলসেল প্রাইস'। তবে সতর্কতা হলো, 'হোলসেল প্রাইস' তথা বিক্রির পাইকারী মূল্য ধরেই তা থেকে আড়াই শতাংশ যাকাত দেয়া।

#### কোন কোন জিনিস ব্যবসাপণ্য

বিক্রি করার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পণ্য ব্যবসাপণ্যের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বিক্রির উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত ফ্ল্যাট, প্লুট ও গাড়ী-বাড়ী ব্যবসাপণ্য হিসাবে বিবেচিত হবে। সূতরাং এগুলো কেনার সময় যদি ওক্লতেই মুনাফা অর্জন উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে এগুলোর উপর যাকাত দিতে হবে। অনেকে ইনস্টুসেন্টের নিয়তে পুট খরিদ করেন। শুরুতেই তাদের নিয়ত থাকে. লাভে বিক্রি করতে পারলে বিক্রি করে দেবো। সুতরাং এ ধরনের প্লটের মূল্যমানের উপর যাকাত আসবে। আবার অনেকের নিয়ত থাকে, সুযোগ-সুবিধা হলে বসবাসের জন্য সেখানে ভবন বানাবে। আবার সুবিধামতো তা ভাড়াও দিয়ে দিতে পারে কিংবা বিক্রিও করে দিতে পারে। অর্থাৎ স্পষ্ট ও নির্ধারিত কোনো নিয়ত তার নেই। বরং এমনিতেই খরিদ করেছে আর কি। তাহলে এ সূরতে ওই প্লটের উপর যাকাত আসবে না। সারকথা হলো, যাকাত ওধু এক সূরতে ওয়াজিব হয় তথা বিক্রির উদ্দেশ্যে কিনলে যাকাত ওয়াজিব হয়। সূতরাং কেনার সময় যদি বসবাসের নিয়ত থাকে এবং পরবর্তীতে নিয়ত পান্টে যায়, পরবর্তীতে সে ভেবেছে, বিক্রি করে মুনাফা ভোগ করবে। তাহলে ওধু নিয়ত ও ইচ্ছার পরিবর্তনের কারণে ক্রয়কৃত প্লটের উপর যাকাত আসবে না। তবে হাাঁ, ইচ্ছার পরিবর্তনের পর যদি তা বাস্তবেই বিক্রি করে দেয়, তাহলে যাকাত আসবে ৷ মোদাকথা, খরিদ করার সময় পুনরায় বিক্রি করার নিয়ত থাকলে ঐ পণ্যের উপর শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত আসবে ৷

## কোন্ মূল্যমান বিবেচিত হবে

এখানে মনে রাখতে হবে, যেদিন আপনি যাকাতের হিসাব করবেন, সেদিনের দামই ধরতে হবে। যেমন এক লাখ টাকা দিয়ে আপনি একটি পুট ধরিদ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে তার বাজার মূল্য হলো দশ লাখ টাকার তাহলে যাকাত দিবেন দশ লাখ টাকার আড়াই ভাগ। ওধু এক লাখ টাকার হিসাবে যাকাত দিলে যথেষ্ট হবে না।

#### কোম্পানীর শেয়ারের উপর যাকাতের বিধান

অনুরূপভাবে কোম্পানীর শেয়ারও ব্যবসাপণ্যের অন্তর্ভুক্ত। শেয়ার দু'ধরনের হয়ে থাকে। (এক) আপনি কোনো কোম্পানীর শেয়ার এ উদ্দেশ্যে ক্রয় করলেন যে, এর দ্বারা আপনি কোম্পানীর মুনাফা (dividend) ভোগ করবেন। অর্থাৎ আনুপাতিকহারে কোম্পানীর বাৎসরিক মুনাফা হাসিল করাই আপনার উদ্দেশ্য। ত্র্যাৎ বাৎসরিক মুনাফা আপনার উদ্দেশ্য। ব্যথাৎ বাৎসরিক মুনাফা আপনার উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হলো, দাম বাড়লে শেয়ারটা বিক্রি করে মুনাফা লাভ করবেন। এই দ্বিতীয় অবস্থায় শরীয়তের দৃষ্টিতে মার্কেট ভ্যালু অনুযায়ী শেয়ারের পুরো মূল্যের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। যেমন আপনি পঞ্চশ টাকা দিয়ে কোম্পানীর একটি শেয়ার কিনলেন। উদ্দেশ্য ছিলো, এটির মূল্য বেড়ে গেলে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করবেন। তারপর যেদিন আপনি যাকাতের হিসাব বের করেছেন, সেদিন শেয়ারটির মার্কেট ভ্যালু ঘাট টাকায় দাঁড়ালো। তাহলে শেয়ারের দাম ঘাট টাকা ধরেই যাকাত দিতে হবে একশ ভাগের আড়াই ভাগ।

আর যদি বাৎসরিক মুনাফা হাসিলই আপনার আসল লক্ষ্য হয়, এই অবস্থায় শেয়ারসমূহের কেবল ওই অংশের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে, যেটা যাকাতের যোগা মালের মোকাবেলায় হবে।

বিষয়টি এমন-

ধরা যাক, শেয়ার মার্কেটে ভ্যালু ১০০ টাকা। এর মধ্যে ৬০ টাকা বিন্তিং ও মেশিনারীর মোকাবেলায়। ৪০ টাকা কাঁচামাল, উৎপাদিত দ্রব্য ও নগদ টাকার মোকাবেলায়। এখানে যেহেতু এ শেয়ারের ৪০ টাকা যাকাতযোগ্য অংশসমূহের মোকাবেলায়, সেহেতু শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে ৪০ টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব। বাকি ৬০ টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। যদি কোম্পানীর বিন্তিং ও মেশিনারীর বিস্তারিত বিবরণ জানা না থাকে, তাহলে তা যেকোনো ভাবে জেনে নিতে হবে। এটা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে সতর্কতাস্বরূপ পুরা শেয়ারের মার্কেট ভ্যালুর উপরই যাকাত দেয়া উচিত।

#### কারখানার যেসব মাল যাকাতযোগ্য

ফ্যাস্ট্ররির উৎপাদিত মালের উপর যাকাত ওয়াজিব। সুতরাং উৎপাদিত মালের মূল্য ধরে গাকাত দিতে হবে। অনুরূপভাবে উৎপাদিত দ্রব্যের কাঁচামালের মূল্যের উপরও যাকাত আসবে। কেননা, এণ্ডলো যাকাতযোগ্য

www.eelm.weebly.com

সম্পদ। কিন্তু ফ্যাক্টরির বিভিং, মেশিনারী, ফার্নিচার, গাড়ি ইত্যাদি যাকাতযোগ্য নয়। সূতরাং এগুলোর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কারবারের অংশীদার হওয়ার জন্য টাকা লাগিয়ে রাখে এবং ওই কারবারের আনুপাতিক অংশের সে মালিক হয়, তাহলে সে যতটুকুর মালিক, ততটুকুর বাজারমূল্য হিসাবে তাকে যাকাত দিতে হবে।

সারকথা, ব্যাংক ব্যালেশ, প্রাইজবন্ড, ডিফেশ, সেভিং সার্টিফিকেটসহ নগদ টাকার অন্তর্ভুক্ত। সূতরাং এগুলোর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। আর উৎপাদিত দ্রব্য, কাঁচামাল ও উৎপাদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন মাল ব্যবসাপণ্য হিসাবে ধরা হবে। কোম্পানীর শেয়ার ও ব্যবসাপণ্যের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত যেকোনো জিনিসই ব্যবসাপণ্য হিসাবে ধরা হবে। সূতরাং এগুলোর মূল্যমানের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

#### ঋণ হিসাবে লাগানো টাকার যাকাত

উস্লের নিশ্চয়তাসম্পন্ন ঋণের টাকা যেমন— যেই ঋণ কোনো ব্যক্তিকে দেয়া হয়েছে কিংবা ব্যবসায়ী মাল বাকিতে বিক্রি করে রেখেছে, যার মূল্য অবশ্যই উস্ল হবে। যাকাতের হিসাবের সময় উত্তম হলো এ ঋণও মোট মালের সক্রে যোগ করে নেয়া। যদিও শরীয়তের বিধান হলো, যে ঋণ এখনও উস্ল করা যায় নি, যতক্ষণ পর্যন্ত তা উস্ল না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ ঋণের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে যখন উস্ল হবে, তখন যত বছর এ ঋণের উপর গত হয়েছে তত বছরের যাকাত দিতে হবে। যেমন ধরুন, আপনি একজনের কাছে এক লাখ টাকা রেখেছেন ঋণ হিসাবে। পাঁচ বছর পর এ টাকাটা আপনি ফেরত পেলেন। এখন যদিও প্রতি বছর এর যাকাত আপনাকে দিতে হয়নি; কিন্তু যখন পেয়েছেন, তখন এ বিগত পাঁচ বছরের যাকাতই আপনাকে দিতে হবে। আর যেহেতু একসাথে পাঁচ বছরের যাকাত দেয়া অনেক সময় কষ্টকর মনে হয়, তাই আপনার জন্য উত্তম হলো, প্রতি বছরই এ এক লাখের যাকাত আদায় করা। মৃতরাং যাকাতের হিসাব বের করার সময় যাকাতযোগ্য মোট সম্পদের এ এক লাখ টাকাও হিসাব করে নিবেন। এটাই উত্তম এবং সহজও।

#### দায়-দেনা বিয়োগ

অপর দিকে যাকাতের হিসাব বের করার সময় আপনাকে দেখতে হবে, আপনার জিম্মায় অন্যান্যদের কত টাকা ঋণ আছে। অর্থাৎ আপনি কত টাকা www.eelm.weebly.com দায়-দেনা আছেন। সর্বমোট সম্পদ বা তার মূল্য থেকে এ ঋণগুলোকে বিয়োগ করে দিবেন। বিয়োগ দেয়ার পর অবশিষ্ট যা থাকবে, সেটাই যাকাত প্রদানযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। তারপর যাকাত প্রদানযোগ্য সম্পদ থেকে ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে। উত্তম হলো যাকাতের এই ২.৫% সম্পূর্ণ আলাদা করে নেয়া। তারপর সময়ে-সময়ে তা থেকে যাকাতের হকদারদের মাঝে খরচ করা। খোলাসা কথা হলো, যাকাতের হিসাব বের করার এটাই নিয়ম।

#### দায়-দেনা দুই প্রকার

শ্রণ তথা দায়-দেনা সম্পর্কে আরেকটি বিষয় বুঝে নিতে হবে। তাহলো, দায়-দেনা দুই প্রকার। এক. সাধারণ দায়-দেনা। মানুষ নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন কিংবা বিশেষ প্রয়োজনে যে ঋণ করে, তাকে বলা হয় সাধারণ দায়-দেনা। দুই. বড়-বড় মালদাররা নিজের প্রোডান্ট বা ক্যাপিটল বৃদ্ধির জন্য লোন নিয়ে থাকে। যেমন ফ্যান্টরী করার জন্য বা মেশিনারী দ্রব্য ক্রয় করার জন্য অথবা ব্যবসাপণ্য ইম্পোর্ট করার জন্য তারা ঋণ নিয়ে থাকে। এ ধরনের ঋণকে বলা হয় কমার্শিয়াল লোন। যেমন ধরুন, একজন পুঁজিপতি বর্তমানে দু'টি ফ্যান্টরির মালিক। কিন্তু সে ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছে তৃতীয় আরেকটি ফ্যান্টরী করার জন্য। এখন যদি তার এ ব্যাংক লোনকে তার সর্বমোট সম্পদ থেকে বিয়োগ দেয়া হয়, তাহলে তার উপর তো যাকাত আসবেই না, বরং হতে পারে সে নিজেই যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে। দৃশ্যত সে একজন ঋণগ্রস্ত ফকীরে পরিণত হবে। একারণেই ইসলামী শরীয়তে লোন তথা দায়-দেনা বিয়োগ করার ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে।

#### কমার্শিয়াল লোন বিয়োগ দেয়া হবে কখন?

এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা হলো, প্রথম প্রকারের ঋণ যা সাধারণ ঋণ নামে অভিহিত। যাকাতের হিসাব করার সময় তা মোট সম্পদ থেকে বাদ দেয়া হবে। বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদই যাকাতযোগ্য সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হবে। আর দ্বিতীয় প্রকারের ঋণ কে কমার্শিয়াল লোন বলা হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা হলো, দেখতে হবে, এ ঋণটা কোন খাতে সে ব্যয় করেছে। যদি যাকাত প্রদানযোগ্য সম্পদ যেমন— কাঁচামাল খরিদ কিংবা ব্যবসাপণ্য ক্রয়ের জন্য সে ব্যর করে খাকে, তাহলে তার মোট সম্পদ থেকে এ ঋণকেও বিয়োগ দেয়া হবে। আর বিদি যাকাত প্রদানযোগ্য নর এমন খাতে ব্যয় করে, যেমন সে এ ঋণের টাকা দিয়ে ফার্নিচার খরিদ করল, তাহলে তার মোট স্ম্পদ থেকে এ ঋণকে এ ঋণকে বিয়োগ দেয়া যাবে না।

যেমন ধরুন, এক ব্যক্তি ব্যাংক থেকে এক কোটি টাকা ঋণ নিলো। এ টাকা দিয়ে সে বিদেশ থেকে একটি প্ল্যান্ট (মেশিনারী দ্রব্য) ইম্পোর্ট করলো। যেহেতৃ এ প্ল্যান্ট যাকাতযোগ্য সম্পদ নয়, সূতরাং যাকাতের হিসাব করার সময় মোট হিসাব থেকে এ ঋণটাকে বাদ দেয়া যাবে না। কিন্তু যাকাতযোগ্য সম্পদ,তাই যাকাতের হিসাব করার সময় ঋণের এ টাকাকে বাদ দেয়া হবে। কেননা, এ কাঁচামাল তো যাকাতযোগ্য সম্পদ হিসাবে মোট সম্পদের সঙ্গে এমনিতেই যোগ করা হয়েছে।

সারকথা হলো, সাধারণ ঋণ সম্পূর্ণটাই মোট সম্পদ থেকে বিয়োগ দেয়া হবে। আর কমার্শিয়াল ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা হলো, যদি তা যাকাত প্রদানযোগ্য নয় এমন খাতে ব্যয়িত হয়, তাহলে তাকে মোট সম্পদ থেকে বিয়োগ দেয়া যাবে না। তবে যাকাত প্রদানযোগ্য খাতে ব্যয়িত হলে তাকেও বিয়োগ দেয়া হবে।

#### যাকাত দিবেন হকদারদেরকে

ইসলামী শরীয়ত কিছু লোককে যাকাত পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত করেছে। এদেরকে বলা হয় যাকাতের মাসরাফ বা হকদার। আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) বলতেন, আল্লাহ তা'আলা এটা বলেন নি যে, যাকাত বের করো বা যাকাত নিক্ষেপ করো। বরং তিনি বলেছেন, الرُّ الرَّ كَاةً 'যাকাত আদায় করো।' অর্থাৎ— যাকাত সেখানে দাও, যেখানে ইসলাম যাকাত দিতে বলেছে। অনেকেই যাকাত সঠিকভাবে বের করেন ঠিক, কিছু সঠিক পাত্রে গেলো কিনা খেয়াল রাখেন না। যাকাত বের করে একজনের জিম্মায় দিয়ে দেন। খতিয়ে দেখেন না ওই লোকটি যথাযথ খাতে ব্যয় করলো কিনা। বর্তমানে দুনিয়াতে এমন বহু প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলো যাকাতের টাকা গ্রহণ করে ঠিক, কিছু যথাযোগ্য খাতে ব্যয় করার প্রতি লক্ষ্য রাখে না। তাই আল্লাহ বলেছেন, যাকাত আদায় করা। অর্থাৎ— যাকাতের হকদারদেরকে যাকাত দাও।

#### হকদার কে?

এক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হলো, যাকাত তাকেই দিবে, যে সাহিবে নিসাব নয়। সুতরাং সাড়ে বায়ানু তোলা রুপা কিংবা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের সমপরিমাণ মূল্যের মালিককে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না।

#### হকদারকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে

এক্ষেত্রেও শরীয়তের বিধান হলো হকদারকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে। যেন সে নিজের ইচ্ছামত খরচ করতে পারে। একারণেই বিল্ডিং নির্মাণের জন্য যাকাত দেয়া যাবে না। কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতনের জন্য এ অর্থ খরচ করা যাবে না। এরূপ অনুমতি দেয়া হলে তো যাকাতের সম্পদ সব লুটে-পুটে খেয়ে ফেলবে। এজন্যই বলা হয়েছে, এ যাকাত ফকির, মিসকীন ও দুর্বলদের হক, যারা নিসাবের মালিক নয়। সুতরাং তাদেরকেই যাকাতের অর্থ দাও। যখন তাদেরকে মালিক বানিয়ে যাকাত দিবে, তখনি যাকাত আদায় হবে।

## যেসব আত্মীয়-সজনকে যাকাত দেয়া যাবে

যাকাত আদায়ের এ বিধানটিই যাকাতদাতার মাঝে এ অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে যে, আমাকে যাকাত দিতে হবে যথাযোগ্য পাত্রে। তাই সে যাকাতের হকদারদেরকে খোঁজ করে থাকে। হকদারদের একটা তালিকাও হয়ত সে করে। তারপর তাদের কাছে যাকাত পৌছিয়ে দেয়। নিজের এলাকায়, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে যাকাতের হকদার খুঁজে বের করা আপনার কর্তব্য। এক্ষেত্রে সর্বোন্তম হলো, আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দেয়া। এতে দ্বিগুণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। প্রথমত, যাকাত আদায়ের সাওয়াব। দ্বিতীয়ত, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার সাওয়াব। শুধু দু'ধরনের নিকটাত্মীয় ছাড়া সব আত্মীয়কেই যাকাত দেয়া যায়। প্রথমত, জন্মসূত্রের নিকটাত্মীয়। যেমন— ছেলে নিজ পিতাকে এবং পিতা নিজ সন্তানকৈ যাকাত দিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, বিবাহসূত্রের আত্মীয়। যেমন স্বামী-স্ত্রীকে, স্ত্রী-স্বামীকে যাকাত দিয়ে পারে না। এ দু'শ্রেণীর আত্মীয় ছাড়া যেকোনো আত্মীয়কে যাকাত দেয়া যাবে। যেমন— ভাই, বোন, চাচা, খালা, মামা, ফুফুকে যাকাত দেয়া যাবে। এরা যাকাতের হকদার হলে এদেরকে যাকাত দেয়াই উত্তম।

#### বিধবা ও এতিমকে যাকাত দেয়ার বিধান

অনেকের ধারণা, বিধবা নারীকে ছাড়া অন্য কোনো নারীকে যাকাত দেয়া যায় না। অথচ এক্ষেত্রেও দেখতে হয় ওই বিধবা যাকাতের হকদার কিনা। যদি হকদার হয়, তাহলে বিধবাকে সাহায্য করা খুবই ডালো। কিন্তু যদি হকদার না হয়, তাহলে ওধু বিধবা হওয়ার কারণে তাকে যাকাত দিলে আদায় হবে না। অনুরূপভাবে এতিমের ক্ষেত্রেও একই কথা। এতিম যদি নিজেই নিসাবের মালিক হয়, তাহলে তাকেও যাকাত দেয়া যাবে না। হাঁা, নিসাবের মালিক না হলে অবশ্যই তাকে যাকাত দেয়া যাবে।

#### ব্যাংকে যাকাত কেটে রাখার হুকুম

ইদানিং সরকারীভাবে যাকাত কেটে রাখার একটা নিয়ম পরিলক্ষিত হচ্ছে। যার কারণে দেখা যায়, অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সাধারণ গ্রাহক থেকে যাকাত কেটে নেয়। বিভিন্ন কোম্পানীও যাকাত কেটে রেখে সরকারকে দিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা হলো–

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যাকাত কেটে নিলে এর দ্বারা যার থেকে যাকাত উসূল করা হয়েছে, তার যাকাত আদায় হয়ে যাবে। তবে এক্ষেত্রে সতর্কতা হলো, পহেলা রামাযান আসার পূর্বেই মনে-মনে এ নিয়ত করে নিবে যে, আমার টাক্রা থেকে যে যাকাত কাটা হবে, তা আমি আদায় করছি। এর দ্বারা যাকাত আদায় হয়ে যাবে। দ্বিতীয়বার তাকে যাকাত দিতে হবে না।

এক্ষেত্রে অনেকের মনে এ সংশয় থাকে যে, আমার সব টাকার উপর তো এক বছর গত হয়নি। এ সংশয়ের উত্তরে আমি আগেই বলেছি যে, টাকার প্রত্যেক অংকের উপর এক বছর গত হওয়া জরুরী নয়। বরং আপনি নিসাবের মালিক হলে বছর পূর্ণ হওয়ার একদিন পূর্বেও আপনার হাতে কোনো টাকা এলে তারও যাকাত দিতে হবে। সূতরাং ব্যাংক যা করে, তা ঠিকই করে।

#### একাউন্টের টাকা থেকে ঋণ বাদ দেয়া হবে কিভাবে?

যদি কারো সকল সম্পদ ব্যাংকেই থাকে— নিজের কাছে কোনো কিছুই না থাকে, অপরদিকে তার কিছু দায়-দেনাও যদি থাকে, তাহলে ব্যাংক তো তারিখ আসার সঙ্গে সঙ্গে এ লোকের একাউন্টের সম্পূর্ণ টাকা থেকে যাকাত কেটে নিবে। তার দায়-দেনাগুলো ব্যাংক বাদ দিবে না। ফলে যাকাত কাটা হবে অনেক বেশী। এ ব্যক্তির জন্য সমাধান হলো, তারিখ আসার পূর্বেই যেন সে ব্যাংক থেকে সব টাকা উঠিয়ে নেয় কিংবা কারেন্ট একাউন্টে রেখে দেয়। তারপর সে নিজের যাকাত যেন নিজেই হিসাব করে দেয়। এমনিতে প্রত্যেকেরই জন্য উচিত হলো কারেন্ট একাউন্টে লেনদেন করা। সেভিংস একাউন্টে লেনদেন করা মোটেও উচিত নয়। কারণ, সেভিংস একাউন্ট তো সুদি একাউন্ট। আর কারেন্ট একাউন্ট থেকে যাকাত কাটা হয় না। দ্বিতীয় সমাধান হলো, সে ব্যাংকের কাছে লিখিতভাবে এ তথ্য জানিয়ে দিবে যে, আমি সাহিবে নিসাব নই। লিখিতভাবে এটা জানানোর পর ব্যাংক আইনত তার একাউন্ট থেকে যাকাত কেটে রাখতে পারবে না।

## কোম্পানীর শেয়ারের যাকাত কাটা

আরেকটি মাসআলা হলো কোম্পানীর শেয়ারবিষয়ক। কোম্পানী যখন শেয়ারগুলোর বাৎসরিক মুনাফা কটন করে, তখন কোম্পানী যাকাত কেটে রাখে। কিন্তু কোম্পানী যখন যাকাত কাটে, তখন শেয়ারের অভিহিত মূল্যের (Face value) হিসাবে যাকাত কাটে। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে এসব শেয়ারের যাকাত হবে মার্কেট ভ্যাপু হিসাবে। সুতরাং অভিহিত মূল্যের ভিত্তিতে যা কাটতি হয়েছে, তত্টুকু যাকাত আদায় হয়ে গেছে। তবে অভিহিত মূল্য এবং মার্কেট মূল্যের মাঝে যে মূল্য ব্যবধান আছে, অবশিষ্ট সে ব্যবধান মূল্যেরও যাকাত দিতে হবে। যেমন একটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য মনে করুন পঞ্চাশ টাকা। আর মার্কেট মূল্য হলো ষাট টাকা। কোম্পানী তো যাকাত কাটার সময় পঞ্চাশ টাকা ধরে কেটেছে। সূতরাং আপনাকে অবশিষ্ট দশ টাকারও যাকাত হিসাব করে দিয়ে দিতে হবে।

#### যাকাতের তারিখ কী হওয়া উচিত

একটা কথা বুঝে রাখুন, যাকাত আদায়ের জন্য কোনো নির্দিষ্ট তারিখ নেই। মাসও নেই। বরং মানুষভেদে যাকাতের তারিখও ভিন্ন হতে পারে। শরীয়ত বলে, যাকাতের আসল তারিখ তো সেদিন যেদিন আপনি নিসাবের মালিক হয়েছেন। যেমন এক ব্যক্তি পহেলা মুহররম সর্বপ্রথম সাহিবে নিসাব হলো। সূতরাং তার জন্য যাকাতের তারিখ হবে পহেলা মুহররম। এখন থেকে সেপ্রতিবছর পহেলা মুহররমেই যাকাতের হিসাব করতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষেরই মনে থাকে না, সে নিসাবের মালিক হয়েছে কবে বা কখন। এই অপারগতার সূরতে সে প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট তারিখেই যাকাতের হিসাব করতে হবে। তার জন্য যে তারিখটা সহজ হয়, সেই তারিখটা ধরলেই হবে।

#### পহেলা রামাযান কি যাকাতের তারিখ হিসাবে ধরা যাবে?

সাধারণত মানুষ পহেলা রামাযানে যাকাত বের করে। এর কারণ হলো, হাদীস শরীফে এসেছে, রামাযানের একটি ফরযের সাওয়াবকে বাড়িয়ে সন্তর গুণুকরে দেয়া হয়। সুতরাং রামাযানে যাকাত আদায় করলে সন্তর গুণ সাওয়াব বেশি পাওয়া যাবে। বিষয়টি যথাস্থানে ঠিক আছে এবং ভালোও। কিন্তু যে ব্যক্তির জানা আছে যে, সে কখন সাহিবে নিসাব হয়েছে, সে ব্যক্তি শুধু এ জযবার কারণে পহেলা রামাযানকে যাকাত বের করার তারিখ হিসাবে নির্দিষ্ট করে নিতে পারবে না।

তবে সে পুরো বছর যাকাত দিতে পারবে, রামাযানেও পারবে। তাই হিসাবের তারিখ থেকে পুরা বছর কিছু-কিছু করে যাকাত দিতে থাকলে এবং অবশিষ্টটা রামাযানে দিলেও যাকাত আদায় হবে এবং রামাযানের ফ্যীলতও সে পাবে।

যাহোক, যাকাতের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বললাম। আল্লাহ আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমিন!

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

# कुम्भूमा कि जापनाक हिन्दिन करत?

"(मणुन, यपि आमार्ति नामाय श्राणां निवरंकुण ७ पविद्य। यावणीय डावना, अस्वस्मा ७ कृममुना (यर्क मुक्त। पविष्टूर्न भूक प्रमुद्ध। पविष्टूर्न भूक प्रमुद्ध। पविष्टूर्न भूक प्रमुद्ध। अन्तर्भ वालां डावनारे यपि आमार्तिव नामाय ना आस्राणा। १ महान तिमामण यपि आमवा (पर्य (यणाम, जार्श्य अर्थनाव, आण्यामाधा ७ अर्थमिकाव मर्णा आप्राप्टा ना जानि आमवा कण्णा द्वाव याकणाम।"

## কুমন্ত্রণা কি আপনাকে চিম্ভিত করে?

اَلْحَمْدُ لِلّٰه نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّاتِ اَعْمَالْنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُنْفُلِهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ الاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ... صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَمْ تَسْلِيْمًا كَثَيْرًا كَثَيْرًا حَالًى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثَيْرًا كَثَيْرًا حَالًى اللهُ الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَاسَلَمْ تَسْلِيمًا كَثَيْرًا كَثَيْرًا حَالًى الله عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَاسَلَمْ تَسْلِيمًا كَثَيْرًا كَثِيرًا حَالًا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلَالَا عَلَيْدُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

হাম্দ ও সালাতের পর!

#### খারাপ কল্পনা-জল্পনার আনাগোনা ঈমানের আলামত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলৈছেন, রাস্লুল্লাহ (সা.) কে অসঅসার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, অস্তরে যে কৃফ্র-শির্ক ও পাপ-তাপের কুমস্ত্রণা আসে, অস্তর যখন অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে, তখন তার হুকুম কী?

উত্তরে রাস্লুল্লাহ (সা.) বলেছেন ذَاكَ مَحْضُ الأَيْمَان এই অসঅসা ঈমানের আলামত বৈ কিছু নয়। সুতরাং অলস্তা এলে ঘাবড়ে যেওনা, নিরাশ হয়ে পড়ো না। এ কারণে বেশি অস্থির হওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা, এটা ঈমানের আলামত এবং খালেছ ঈমানের নিদর্শন।

এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনেক সময় আমার অন্তরে এমন কুমন্ত্রণা আসে, যা মুখে প্রকাশ করার চাইতে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়াই আমার কাছে অধিক শ্রেয়। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এটা তো ঈমানের আলামত।

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মঞ্চী (রহ.) বলেন, কুমন্ত্রণা শয়তানের কাজ। কারণ, শয়তানই মানুষের অন্তরে অসঅসা সৃষ্টি করে। আর শয়তান হলো ঈমানচোর। সে তোমাদের ঈমান হাতিয়ে নিতে চায়। যে ঘরে সম্পদ আছে, সে ঘরেই চোর-ডাকাত আসে। যদি সম্পদই না থাকে, তাহলে চোর-ডাকাতের দৃষ্টি সেদিকে আর পড়ে না। সূতরাং শয়তান তোমার অন্তরে প্রবেশ করলে, তোমাদের কুমন্ত্রণা দিলে বুঝে নিবে যে, তোমার মাঝে ঈমানের দৌলত আছে। তাই ঘাবড়াবে না। এই যে তুমি বলছো, তোমার অন্তরে এমন অসঅসা আসে, কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়, যা প্রকাশে তুমি তয় পাছে। ভাবছো, এটা প্রকাশ না করার চাইতে আগুনে জ্বলে-পুড়ে যাওয়াই ভালো। মূলত তোমার এ জাতীয় ভাবনা ঈমানেরই আলামত। যদি অন্তরে ঈমান না থাকতো, তাহলে তুমি এটা কখনও ভাবতে না।

#### অসঅসার কারণে পাকড়াও হবে না

এক হাদীসে রাস্লুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

অর্থাৎ- শোকর আল্লাহ তা'আলার, যিনি শয়তানের চতুরতাকে অসঅসা তথা কুমন্ত্রণা পর্যন্ত শীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। সে এর চাইতে বেশি কিছু করতে পারে না।

অপর হাদীসে তিনি আরো বলেছেন–

অর্থাৎ- আমার উন্মতের অন্তরে যে অসঅসা সৃষ্টি হয়, আল্লাহ তা'আলা তা
মাফ করে দিয়েছেন। এ অসঅসার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে না।
অবশ্য আ'মলের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

## আক্বীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে নানা ভাবনা

অসঅসা তথা কুমন্ত্রণা দু'ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমত, আক্বীদা সংক্রান্ত কুমন্ত্রণা যেমন আল্লাহর অন্তিত্ব কিংবা আখেরাত সম্পর্কে এ ধারণা এলো যে আসলেই এসবের অন্তিত্ব আছে কিনা। এ ধরনের কুমন্ত্রণার জন্য জবাবদিহি করতে হবে না। আলোচ্য হাদীস থেকে আমরা একথাই পেয়েছি। সূতরাং এ ধরনের কুমন্ত্রণার কারণে কেউ কাফের হয়ে যাবে না। এ জাতীয় অসঅসার কারণে অনেকে খুব শংকিত হয়ে পড়ে। মনে করে, আমি শয়তান হয়ে গোলাম, কাফের বনে গোলাম। মনে রাখবেন, শুধু অসঅসা বা কুমন্ত্রণার কারণে কেউ শয়তান কিংবা কাফের হয়ে যায় না। দিল, যবান ও আমলের মধ্য দিয়ে ঈমান ফুটে উঠলে সে-ই মুমিন। তাকে আশ্বন্ত থাকতে হয় নিজের ঈমানের ব্যাপারে।

#### খনাহের নানা চিস্তা

দিতীয়, গুনাহ-সংক্রান্ত কুমন্ত্রণা। যেমন— কোনো গুনাহের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা, কোনো গুনাহ করতে মনে চাওয়া। এ ধরনের কুমন্ত্রণা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, শুধু অন্তরে ইচ্ছা জাগার কারণে কোনো ব্যক্তি গুনাহগার হবে না। হাঁা, ইচ্ছানুযায়ী গুনাহ করে ফেললে অবশ্যই সে গুনাহগার হবে। সূতরাং গুনাহ করার কুমন্ত্রণা অন্তরে খচখচ করে উঠলে সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। বলবে, হে আল্লাহ! অমুক গুনাহটি করার ইচ্ছা আমার অন্তরে জাগছে। আপনি আমাকে দয়া করুন। আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমাকে গুনাহটি থেকে বাঁচিয়ে নিন।

#### ফিরে যাও আল্লাহর কাছে

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা পবিত্র কুরআনে এসেছে। তিনি পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন। যার ফলে তার অন্তরে গুনাহের অসঅসা দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু তিনি সে সময় সঙ্গে-সঙ্গে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন আল্লাহর কাছে। তাঁর কাছে দু'আ করেছিলেন এভাবে–

'হে আল্লাহ! যদি এসব নারীর চতুরতা আমার কাছ থেকে হটিয়ে না দেন, তাহলে আমি তো একজন মানুষ। তাই এদের দিকে ঝুঁকে পড়াটাই স্বাভাবিক। তখন তো আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। সূতরাং আমাকে এসব নারীর ছলনা থেকে হেফাজত করুন।

কাজেই গুনাহের ইচ্ছা অন্তরের মাঝে সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গেই-সঙ্গেই ভাওৰা করে নিবে। তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। নুতন করে সাহস সঞ্চয় করে এ প্রত্যয় ব্যক্ত করবে যে, কুমন্ত্রণা যতই দাপাদাপি করুক, আমি তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করবো না। এভাবে করতে পারলে 'ইনশাআল্লাহ' কুমন্ত্রণা চলে যাবে।

#### যেসব অসঅসা নামাযে আসে

কুমন্ত্রণার আরেকটি প্রকার আছে। অবশ্য এটা মুবাহ। তবুও এ থেকে বেঁচে থাকতে হয়। এটি গুনাহের অসঅসা নয়। গুনাহ করার ইচ্ছাও নয়। তবে এ ধরনের কুমন্ত্রণা ইবাদাতের মাঝে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। যেমন- নামাযের নিয়ত বেঁধেছেন। এরই মধ্যেই রাজ্যের ভাবনার আনাগোনা ওক হলো। যেসব ভাবনা গুনাহের ভাবনা নয়। যেমন পানাহার, স্ত্রী-সম্ভান, ব্যবসা-উপার্জনসহ শিরোনামহীন নানা ভাবনা। এসব ভাবনা মূলত গুনাহ নয়। তবে নামাযের ভেতর শুকু হওয়ার কারণে নামাযেও মন বসছে না ঠিকমত। এসবের কারণে নষ্ট হঁচ্ছে নামাযের একাগ্রতা। তবে এসব ভাবনা যেহেতু মানুষের ইখতিয়ারাধীন নয়, তাই আশা করা যায় 'ইনশাআল্লাহ' এসবের জন্য আল্লাহ পাকড়াও করবেন না। তবে নামায তর্ক্ক করার পর এসব ভাবনা নিয়মতান্ত্রিক করে নেয়া যাবে না। কিংবা নিজে ইচ্ছা করেও এসব ভাবনা আনা যাবে না। বরং নামায শুরু করার সঙ্গে-সঙ্গে মন সম্পূর্ণভাবে নিয়ে আসবে নামাযের বাড়িতে। ছানা পড়ার সময় সেদিকেই খেয়াল রাখবে। সূরা ফাতেহা তেলাওয়াতের সময় ধ্যান রাখবে এর মাঝেই। এরপরেও যদি অন্তর এদিক সেদিক চলে যায়, তাহলে 'ইনশাআল্লাহ' আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিবেন। তবে যখনই মনে পড়বে, তখনই মনকে ফিরিয়ে আনতে হবে নামাযের অন্তপ্রাণে। বারবার এভাবে করতে থাকলে দেখবে ভাবনার আনাগোনাও কমে গেছে। এরই উসিলায় 'ইনশাআল্লাহ' আল্লাহ তোমাকে খুশু-খুজুর দৌলতও নসিব করবেন।

#### নামাযের অবমূল্যায়ন করবেন না

যাহোক, নামাযের মধ্যে এসব ভাবনার আনাগেনার কারণে অনেকেই খুব পেরেশান হয়ে পড়েন। মনে করেন, এসবের কারণে আমাদের নামায ঝুলন্ত হয়ে আছে। রুহবিহীন নামাযই আমরা পড়ছি। মনে রাখবেন, এটা নামাযের অবমূল্যায়ন। এ ধরনের অবমূল্যায়ন নামাযের মত একটি মহান ইবাদতের ক্ষেত্রে অনুচিত। নামায পড়ার তাওফীক যে মহান আল্লাহ আপনাকে দিচ্ছেন, এটা চাটিখানি কথা নয়। এ তো তাঁরই একান্ত দয়া। তাই শোকর আদায় করুন। এসব বিচিত্র ভাবনার কারণে নামাযকে বিফল ভাববেন না। নামায পড়ার তাওফীক হওয়া এ তো আল্লাহরই নেয়ামত। সুতরাং আপনার অনিছায় যদি নানা ভাবনার বিড়ম্বনার মুখোমুখী আপনাকে হতে হয়, তাহলে 'ইনশাআল্লাহ' আল্লাহ তা'আলা এর ভান্য মাপনাকে পাকড়াও করবেন না। ওধু আপনার ইচ্ছায় না হলেই হয়।

### ইমাম গাযালী (রহ,)-এর ঘটনা

ইমাম গাথালী (রহ.)-কে আমরা সকলেই জানি। তিনি অনেক বড় আলেম ও সৃফি ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করেছিলেন সুমহান মর্যাদা। তাঁর এক ভাই ছিলেন সৃফি প্রকৃতির। ইমাম গাথালী যখন ইমামতি করতেন, তখন তাঁর এ ভাই তাঁর পেছনে নামায পড়তেন। একবার তিনি ইমাম গাথালীর পেছনে নামায পড়া ছেড়ে দিলেন। বিষয়টি তাঁদের আম্মার কানে গেলো। তাই তিনি তাঁর এ সৃফি ছেলেকে ডেকে বললেন, কী ব্যাপার তুমি গাথালীর পেছনে নামায পড়ছো না কেন? তিনি মাকে উন্তর দিলেন, তাঁর আবার নামায, আমি তাঁর পিছনে নামায পড়বো কিভাবে? তিনি যখন নামাযে দাঁড়ান, তখন হায়েয-নিফাসের নানা মাসআলা তাঁর মাথায় গিজগিজ করে। আম্মাজান! আপনিই বলুন, এ অপবিত্র জিনিস থার মাথায় ভর করে থাকে, তাঁর পেছনে কি নামায পড়া থায়?

মাও তো আর সাধারণ মা নন। তিনি তো ছিলেন ইমাম গাযালীর মা। তাই তিনি উত্তর দিলেন, নামাযের মধ্যে ফিক্হী মাসআলা নিয়ে চিন্তা করা নাজায়েয় নয়। আর তৃমি কী কর? তৃমি তো তোমার ভাইয়ের দোষ ধরার পেছনে লেগে থাক। আর এ কাজটি নামাযের ভেতরেই কর। নামায পড়াকালীন অপরের দোষ ঝোঁজ করা তো হারাম। সূতরাং তৃমিই বলো, সে উত্তম না তৃমি উত্তম?

যাহোক, ইমাম গাযালী (রহ.)-এর আম্মা তাঁর ছেলেকে এটাই বুঝিয়ে ছিলেন যে, নামাযের মাঝে ফিক্হী মাসআলা নিয়ে চিন্তা করা গুনাহ নয়। সুতরাং এটা নামাযের একাগ্রতা পরিপন্থী নয়।

### কুরআনের আয়াত নিয়ে গবেষণা

কুরআন মজীদের আয়াত তেলাওয়াত করার সময় তা নিয়ে চিস্তা করার কথা বলা হযেছে। এক ব্যক্তি নামায পড়ছে আর এ কাজটিই করে যাছেছ। নামাযের ভেতর সে তেলাওয়াতকৃত আয়াত নিয়ে গবেষণা করে যাছেছ। আয়াতটির মর্মবাণী নিয়ে এদিক-সেদিক নাড়াচাড়া করছে। বিভিন্ন ভেদ ও মাসআলা নিয়ে ভাবছে। এসবই তার জন্য জায়েয। বরং এটাও ইবাদতেরই অংশ। ইচ্ছাকৃতভাবেও এরপ করা যাবে। পক্ষান্তরে যেসব ভাবনা ইবাদতের অংশ নয়, সেওলো ইচ্ছাকৃতভাবে আনা যাবে না। যেমন এক ব্যক্তি নামায পড়ছে আর ভাবছে, কিভাবে আমি অর্থ উপার্জন করবো, কিভাবে ব্যয় করবো। এ জাতীয় ইত্যকার ভাবনায় সে ডুবে আছে। এসব ভাবনা তার ইচ্ছায় নয় বরং

অনিচ্ছাকৃতভাবে আসছে। তাহলে এতে তার নামাযের খুণ্ড-খুযুর কোনো ক্ষতি হবে না। তবে খোরাল হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এ খেকে ফিরে না এলে বরং এ থেকে মজা নিতে থাকলে তা জায়েয হবে না। তাই যখন খেয়াল হবে যে আমি তো দুনিয়ার ভাবনায় ডুবে আছি, তখনই চকিত হয়ে নামাযে ফিরে আসতে হবে। ভাবনার মোড় নামাযের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে।

#### সিজদা একমাত্র আল্লাহর জন্য

হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.)-এর কাছে এক ব্যক্তি এলো। বিষণ্ণকণ্ঠে হ্যরতকে বললো, হ্যরত! আমি আমার নামাযের ব্যাপারে খুব অস্থিরতাবোধ কর্রছি। কারণ, যখন নামায পড়ি, তখন বিচিত্র ভাবনা আমাকে কাবু করে ফেলে। কিছুক্ষণ এটা ভাবি তো কিছুক্ষণ ওটা ভাবি। তাই এতো নামায হয় না। বরং এতো তথু কপাল ঠেকানো হয়। তাই হযরত আমি খুব পেরেশান আছি। আমাকে এ থেকে নিষ্কৃতির পথ বলে দিন। হযরত বললেন, তুমি নামাযের মধ্যে यে সিজ্ঞদা কর, সে সিজ্ঞদা সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? সে বললো, এটা তো খুব অপবিত্র সিজদা। কারণ, সিজদা করছি আর নানা অপবিত্র চিন্তায় ডুবে আছি। সিজ্ঞদা আর কামনা একাকার হয়ে যায়। হযরত বললেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলাকে এ অপবিত্র সিজদা না করা উচিত। এক কাজ করো, এ অপবিত্র সিচ্চদাটা আমাকেই কর। কারণ, আল্লাহ তো সুমহান ও পবিত্র। যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সুতরাং তাঁর জন্য সিজ্ঞদা করতে হবে তাঁরই মনমতো। নাপাক সিজদা তাঁকে না করাই ভালো। কাজেই সিজদাটা আমাকেই কর। একথা তনে লোকটি বলে উঠলো, আসতাগফিরুল্লাহ্। হযরত। আপনি এ কেমন কথা বলছেন! আপনাকে সিজদা! এও কি সম্ভব? হ্যরত উত্তর দিলেন, ব্যস। এতেই বোঝা গেলো, সিজদাটা অন্য কারো জন্য নয় বরং, আল্লাহরই জন্য। এ কপাল ওধু তাঁকেই দেয়া যায় -অন্য কাউকে নয়। সিজদা আর অপবিত্র ভাবনা যতই একাকার হোক এ সিজদা আল্লাহরই জন্য। কপাল ঝোঁকে তো আল্লাহর সামনেই ঝোঁকে। এর মধ্যে যে অবান্তর ভাবনা আসে, তা যদি হয় অনিচ্ছাকৃত, তাহলো 'ইনশাআল্লাহ্' এতে কিছু যায় আসে না। এটা আল্লাহ মাষ্ট করে দিবেন।

#### অসঅসা ও কুমন্ত্রণার মাঝেও হেকমত রয়েছে

দেখুন, যদি আমাদের নামাষ হতো নিরঙ্কুশ ও পবিত্র, যাবতীয় ভাবনা ও অসজসা থেকে মুক্ত, পরিপূর্ণ খুত্ত-খুযুসমৃদ্ধ। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ভাবনাই यिन आমাদের নামাযে না আসতো, এ মহান দৌলত যিদ আমরা পেয়ে যেতাম, তাহলে অহংকার ও অহমিকার মতো আপদগুলোতে না জানি কতটা আমরা ডুবে থাকতাম। প্রবাদ যে আছে صَلَّى الْحَا ئِكُ رَكَعَتَيْنِ وَانْتَظْرَالْوَ حَى এক তাঁতী দু'রাকাত নামায পড়ে অহীর অপেক্ষায় বসে গেলো এ অবস্থাটা আমাদেরও হতো। মাহদী, মসীহ, নবী টাইপের কিছু একটা দাবী করে বসতাম। আসলে আল্লাহ তা'আলা পাত্র বুঝে দান করেন। তাই এসব অসঅসা ও কুমন্ত্রণা আসাটাও আমাদের জন্য মঙ্গলজনক।

#### নেকী ও গুনাহের ইচ্ছাতেও রয়েছে পুরস্কার

যা হোক, আলোচ্য হাদীসের সারমর্ম হলো, অন্তরের ইচ্ছার জন্য আল্লাহ তা'আলা ধর-পাকড় করবেন না। কেননা, আল্লাহ তা'আলার রহমতই অন্যরকম। তাঁর নীতি হলো তথু গুনাহের ইচ্ছা করলে এর জন্য তিনি তিরস্কার করেন না। কেউ একজন ইচ্ছা করলো যে, একটু গুনাহ করি। এর জন্য আল্লাহ তাকে অভিযোগের কাঠগোড়ায় দাঁড় করান না। হাঁা, গুনাহ করার জন্য অন্তর উসখুস করলে, অন্তরে বারবার গুনাহ করার ইচ্ছা জাগলে এবং একে সে দমিয়ে রাখলে এর জন্যও তিনি পুরস্কার দান করবেন। গুনাহ না করার জন্য এবং নক্সকে শান্তি দেয়ার জন্যই এ পুরস্কার। অপর দিকে নেকীর ব্যাপারে তাঁর নীতি হলো, নেকীর ইচ্ছা করলেই হলো, তিনি এ ইচ্ছারও পুরস্কার দেন। যেমন এক ব্যক্তির মনে জাগলো যে, আমার হাতে সম্পদ এলে সেখান থেকে আমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবো। তাহলে সে গুধু নিয়তের কারণে সাওয়াব পেয়ে যায়। কিংবা এক ব্যক্তি জিহাদের নিয়ত করলো। সে মনে মনে ভাবলো, কখনও যদি জিহাদের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি জিহাদ করবো। আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হবো, তাহলে তাকেও আল্লাহ তা'আলা শহীদদের কাতারে শামিল করে নেন। এমর্মে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস দেখুন। তিনি বলেছেন—

عَلَى فِرَاشِه -

যে ব্যক্তি মনেপ্রাণে শহীদ হওয়ার কামনা রাখে, আল্লাহ তাঁকে শহীদদের কাতারভুক্ত করে নেন। এমনকি সে আপন বিছানায় মারা গেলেও।

#### বিচিত্র ভাবনার চমৎকার উপমা

সারকথা হলো, গুনাহ করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়া যাবে না। এ ছাড়া একটু আধটু গুনাহ করার জন্য মন আকুপাকু করা দোষের কিছু নয়। এর জন্য নেক কাজ থেকে দমে গেলে চলবে না। হ্যরত ডা. আবদুল হাই (রহ.)-এ প্রসঙ্গে একটি চমৎকার উপমা পেশ করেছেন। তিনি বলেন, অস্তরে বিচিত্র ভাবনার উদয় হওয়া আর ওই ভাবনার ডাকে সাড়া দেয়া এক কথা নয়। এর উদাহরণ হলো এ রকম যে, এক ব্যক্তিকে বাদশাহ নিমন্ত্রণ জানালো। সে বাদশাহর দরবার অভিমুখে রওয়ানা হলো। পথিমধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ালো বিভিন্ন লোকজন্। কেউ তাঁকে ঘিরে ধরে বললো, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? কেউ বললো, একটু দাঁড়ান আপনার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ আছে। কেউ তার হাত ধরে বললো, আরে রাখেন বাদশাহর নিমন্ত্রণ! বসুন, একটু গল্প করি। কিন্তু সে ব্যক্তি ভাবলো, এ তো বাদশাহর নিমন্ত্রণ। এ নিমন্ত্রণ মিস করা যাবে না। এরা তো দেখি পাগল। আমাকে বাদশাহর কাছে যেতে দিচ্ছে না। আমার সৌভাগ্যের পথে তো এরা বাঁধা হয়ে আছে। কিন্তু এদের কথা তো শোনা যাবে না। আমাকে যেতেই হবে বাদশাহর দরবারে। এ সম্মানের মৃদ্যায়ন করতে হবে। এই ডেবে সে কোনো দিকে ভ্রাক্ষেপ করলো না। হনহন করে সে পথ চলতে লাগলো। অন্ত রের এসব কুমন্ত্রণাও ঠিক এরকম। তাই এগুলোর দিকে মন দেয়া যাবে না। বরং এগুলোকে পরওয়া না করে সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে হবে। আল্লাহর সম্ভৃষ্টি পেতেই হবে।

#### খেয়াল আনা গুনাহ

এক ব্যক্তি হাকীমূল উদ্মত হযরত থানবী (রহ.)-এর কাছে এ মর্মে চিঠি লিখলেন যে, হযরত। আমি খুব বিড়ম্বনায় ভূগছি। যখন নামাযে দাঁড়াই, তখন রাজ্যের জল্পনা-কল্পনা আমার মনে গুধু আসতেই থাকে। তাই আমার নামায হচ্ছে কিনা এ ভয়ে আমি অন্থির। হযরত তাঁকে উত্তর দিলেন, জল্পনা-কল্পনা আসা গুনাহ নয় –আনা গুনাহ। অর্থাৎ জেনে-গুনে অন্থক জল্পনা-কল্পনা ব্যাবে না। এতে গুনাহ হবে। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে চলে এলে কোনো গুনাহ হবে না।

#### চিকিৎসা

কুমন্ত্রণা ও অসঅসার চিকিৎসা হলো, একে গুরুত্ব দিবে না। তাহলে ইনশাআল্লাহ্ সে নিজে-নিজে চলে যাবে। শুধু নিজের কাজ করতে থাকবে। নামাযের সময় তথু নামাযের দিকেই লক্ষ্য রাখবে। হযরত থানবী (রহ.) বলেছেন, যেহেতু নামাযই কাম্য, সৃতরাং অনাকান্তিক্ষত ভাবনার কারণে একে গুরুত্বীন মনে করো না।

অনেক নামাথী অভিযোগের সুরে বলে থাকে, নামাথে মজা পাই না। এর উত্তর হলো, মজার জন্য নামাথ ফরথ করা হয়নি। বরং এটা আল্লাহর ইবাদত। মজা পেলে ভালো কথা। কিন্তু না পেলে নামাথের ফথীলত একবিন্দুও কমবে না। সুনাতমতে নামাথ পড়লে সারা জীবন মজা না পেলেও কোনো ক্ষতি হবে না। মজা এলেও নামাথ পড়বে আর না এলেও পড়বে। এমনকি কট্ট হলেও নামাথ পড়বে। বরং কট্ট মনে হলেও নামাথ পড়বে সাওয়াব পাবে দ্বিশুণ।

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুই। (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি সারা জীবনেও নামাযে মজা না পাওয়া সন্ত্বেও নামায পড়ে 'ইনশাআল্লাহ্' সে সাওয়াব পাবে। সে দু'টি কারণে সাওয়াব পাবে। প্রথমত, নামায পড়ার কারণে। দ্বিতীয়ত, নামাযে মজা পেলে তার অন্তরে এ খটকা জাগতো যে, নফসের জন্য নামায পড়ছি। এখন মজা না পাওয়ার কারণে এ খটকাও দূর হয়ে গেলো।

#### অসঅসার সংজ্ঞা

নিজে-নিজে যে ভাবনা ও কুমন্ত্রণার উদ্রেক হয় সেটাই অসঅসা। কিন্তু নিজে কল্পনা করে যে কুমন্ত্রণা আনা হয়, তা অসঅসা নয় বরং এটা স্বয়ং একটি বদ-অভ্যাস। এ বদ-অভ্যাসের কারণে অনেক সময় মানুষ গুনাহ করে ফেলে।

#### দ্বিতীয় চিকিৎসা

যে ভাবনা মানুষ ইচ্ছা করে আনে, তা থেকে বাঁচার পদ্ধতি হলো, এ ধরনের ভাবনা আসার সঙ্গে কোনো একটা কাজে ব্যস্ত হয়ে যেতে হবে। কারণ, এ অসঅসা তো আর লাঠি পেটা করে দূর করা যায় না। বরং অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলে দেখবে এমনিতেই এটি চলে গেছে। আর রাস্লুল্লাহ (সা.) যে দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন, তা বেশী-বেশী করে পড়বে। দু'আটি এই—

হে আল্লাহ! আমার অন্তরের উদিত ভাবনান্তলো আপনার ভয় ও স্মরণে পরিণত করে দিন। এবং আমার মর্জি ও কামনান্তলো আপনার পছন্দমাফিক করে দিন।

মানুষ হলো ভাবুক। একটা না একটা ভাববেই। হাতে কান্ধ চলে; কিন্তু হদয় ও দেমাগ থাকে অন্য ভাবনায়। এ ভাবনাগুলো যদি হয় আল্লাহর ভয় ও স্মরণস্থাত, তাহলে তার জীবন কতই-না সুন্দর হয়। এজন্যই এ দু'আটি চমৎকার। এটি আমাদেরকে শিখিয়েছেন রাস্লুল্লাহ (সা.)। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকত্বেক এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

## শুনাহের শ্বতিসমূহ

"\_1 क्षनारों। जायत्य की? \_1 व प्रतिथितरे वा কী? আমনে শুনাহ অর্থ হনো অবাধ্যস্তা। যেমন जापनात श्वद्भक्त जापनात्क त्काता कात्क्रत निर्पंग पित्नि। वन्तिन, 1 काकि ग्रीम 1डाव करा। कित्वा वन्त्निन, अपूक काकि प्रिप्त कार्याना। এथन ञापिन जाँत कथा जमाना करत करत्ना कर्नीय काकि क्रिक्ति ना। वक्तीय काकि छाङ्गान ना। তাহনে আপনাকে বনা হবে আপনি আপনার **एक जिल्ला अवाधाण कात्राह्न। ठिक 🗘 विवधिरे** যদি আত্রাহ্ ও তাঁর রামূন (মা.)—এর ব্যাদারে ঘটে, সা হনে সাকে শুনাহ বনা হয়। আন্তাহ ও সাঁর রামূন (মা.)—এর অবাখ্যতার পরিশতি খুবই **ভয়াবহ এবং এর নিতিবাচক প্রভাব সূদ্রপ্রমারী**, যা र्डमलिक कवा मानुरस्व मुस्क भूवरे कठिन। "

### গুনাহের ক্ষতিসমূহ

الْحَمْدُ لِلّه نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعْفِهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورٍ النَّهُ سَنَا وَمِنْ سَيّاتِ اَعْمَالَنَا، مَنْ يَهْدِهِ الله فَلاَ مَضِلً لَهُ وَمَنْ يُقْدُ اَنْ لاَّ إِلهَ الاَّ الله وَحْدَهُ مُضِلً لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلهَ الاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ... صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلَيْمًا كَثِيرًا كَثِيرًا - اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : رَجُلٌ قَالَ الْهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : رَجُلٌ قَلِيْلُ الْعَمَلِ كَثِيْرُ الْعَمَلِ كَثِيْرُ الْعَمَلِ كَثِيْرُ الْعَمَلِ كَثِيْرُ الْعَمَلِ كَثِيْرُ الْعَمَلِ كَثِيْرُ اللهَّلَامَةِ \_\_ اللهُّنُوْبِ قَالَ لاَآعْدِلُ بِالسَّلاَمَةِ \_\_

(كتاب الزهد لابن مبارك ، باب ماجاءق تخويف عواقب الذنوب)

হামূদ ও সালাতের পর!

#### হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)

রাস্লুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয় চাচা হ্যরত আব্বাস (রা.)-এর পুত্র হ্যরত আব্দুল্লাহ (রা.)। রাস্ল (সা.)-এর ইনতেকালের সময় তাঁর বয়স ছিলো মাত্র দশ বছর। এত অল্প বয়সে আল্লাহ তাঁকে অনেক মর্যাদা দান করেছিলেন। এর মূল কারণ হলো, রাসূল (সা.) তাঁর জন্য দু'আ করেছিলেন–

# اللهُمَّ عَلَّمُهُ الْكِتَابَ وَفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ

হে আল্লাহ। আপনি তাকে কুরআনের জ্ঞান দান করুন এবং ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান দান করুন।

যদিও রাস্লুল্লাহ (সা.) ইনতেকালের সময় তাঁর বয়স মাত্র দশ বছর ছিলো; কিন্তু এ কিশোর বয়সেই তাঁর অন্তরে পরিপূর্ণভাবে অংকিত ছিলো রাসূল (সা.) এর যুগের কথা ও বিভিন্ন ঘটনাবলী। এরপরেও রাসূল (সা.)-এর ইনতেকালের পর তিনি ভাবলেন, যদিও আল্লাহর রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন; কিন্তু বড় বড় অনেক সাহাবী তো জীবিত আছেন। তাই আমি ইচ্ছা করলেই তাঁদের কাছ থেকে ইল্ম শিখতে পারি।

যে ভাবনা সে কাজ। তিনি যথারীতি নেমে পড়লেন ইল্ম অর্জনের এ ময়দানে। বড় বড় সাহাবার কাছে যেতেন। দূর-দূরান্তে সফর করতেন। এভাবে তিনি ইল্মের বিশাল ভাগ্তার আয়ত্ত্ব করে ফেললেন। অবশেষে এ ময়দানে তিনি এত সুউচ্চ মর্যাদায় পৌছে যান যে, আজও জগতে তিনি ইমামুল মুফাস্সিরীন তথা তাফসীর বিশারদদের মহান নেতা নামে খ্যাত। এসবই রাসূল (সা.)-এর দু'আর ফসল। আজও তাঁর কথাকেই কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আজ যে বাণীটি পাঠ করলাম এটা তাঁরই বাণী।

### পছন্দনীয় ব্যক্তি কে?

বাণীটি এই – তাঁকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, আছ্ছা, বলুন তো, এক ব্যক্তি আমল খুবই কম করে। অর্থাৎ – নফল ইবাদত-বন্দেগী তেমন একটা করে না। ফরয-ওরাজিব ঠিকমতই আদায় করে। এরপর নফল নামায, যিকির, তাসবীহ, তেলাওয়াত ইত্যাদি খুব একটা করে না। এমন ব্যক্তিকে আপনি পছল করেন, না ঐ ব্যক্তিকে অধিক পছল করেন, যার নফল ইবাদত অনেক, আবার গুনাহ অনেক। অর্থাৎ সে নফল নামায-তাহাজ্বুদ, ইশরাক-আওয়াবীন সবই নিয়মিত আদায় করে। যিক্র, তাসবীহ, তেলাওয়াত ইত্যাদি ও তার নিয়মিত আমল। সেইসঙ্গে গুনাহ ছাড়ে না। এই দুজনের মধ্যে আপনার দৃষ্টিতে উত্তম কে? উত্তরে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আমার দৃষ্টিতে গুনাহ বর্জনের চেয়ে উত্তম কিছু নেই। অর্থাৎ গুনাহ বর্জনই সবচেয়ে বড় নেয়মত। এর তুলনা অন্য কোনো আমল ঘারা হয় না। যদি কোনো ব্যক্তি গুনাহ বর্জনের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়, তাহলে এটা অসংখ্য নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

#### মূল বিষয় হলো গুনাহমুক্ত থাকা

এ হাদীসের মমার্থ হলো, নফল ইবাদতসমূহের গুরুত্ব ও মর্যাদা যথাস্থানে অবশ্যই আছে। কিন্তু নফল ইবাদতের উপর ভরসা করে গুনাহের মাঝে ডুবে যাওয়া আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছু নয়। মূল বিষয়টি হলো, গুনাহমুক্ত জীবন যাপনের জন্য সচেষ্ট থাকা। গুনাহমুক্ত থাকার পর যদি কারো পক্ষে অতিরিক্ত নফল ইবাদতের সুযোগ না হয়, তাহলে তা কোনো উল্লেখযোগ্য ক্ষতির কারণ নয়। কিন্তু যদি এমন হয় যে, নফল ইবাদত ও গুনাহ সমানতালে চলে, তাহলে তার মুক্তির কোনো গ্যারান্টি নেই। কারণ, তার এ জীবনাচার খুবই ভয়ন্কর।

### তনাহ বর্জনের চিন্ডা নেই

আজকাল আমাদের সমাজে মানুষ এ নিয়ে খুব কমই চিন্তা করে। যদি কখনও আল্লাহ তা'আলা কাউকে দ্বীনের উপর চলার তাওফীক দান করেন. কারো মনের মাঝে যদি ঈমানী জযবা জেগে উঠে, তাহলে সে ভাবে, আমাকে অনেক ইবাদত করতে হবে। তারপর কোনো আলেমের কাছে গিয়ে বলে. আমাকে কিছু ওযীফা দিন। কিছু আমল ও যিকিরের কথা বাতলে দিন। কোন-কোন সময় কী কী নফল ইবাদত করতে পারি, তাও বলে দিন। তারপর রাত-দিন এসব নফল ইবাদতের মাঝে ডবে থাকে। কিন্তু একবারও সে ভেবে দেখে না. আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কতটি গুনাহ আমি করলাম। আজকের দিনটাতে আল্লাহর কটি বিধান আমি অমান্য করেছি। অনেক শিক্ষিত ধার্মিক লোককেও দেখেছি, খুবই গুরুত্বসহ মসজিদের প্রথম কাতারে শামিল হন। সহজে জামাত কাযা হয় না। যিকির, তেলাওয়াত ও নফল ইবাদতও রীতিমত আদায় করেন। কিন্তু তার ঘর যে গুনাহের এক মুক্ত বাজার, এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। ঘরকে শোধরাবার কথা তিনি ঘুণাক্ষরেও ডাবেন না। বাজারে গেলে হালাল-হারামের ধার ধারেন না। কথা বলার আগেই থৈ থৈ করে উঠে পরনিন্দার ফুলঝুড়ি। মিথ্যা ছাড়ার কথা চিম্ভাও করেন না। তার ঘর যে পাপাচার ও অবৈধতার আগুনে ছাই হয়ে যাচ্ছে, এটা নিভানোর কথা মাথায় আসে না। ঘরে নিয়মিত উলঙ্গপনা চলছে, ফ্লিম দেখা হচ্ছে, গান-বাজনা চলছে-এসব নিয়ে তার একটও মাথাব্যথা নেই। তবে যিকির-ওযীফার প্রতি গভীর আকর্ষণ তার। অথচ এসব গুনাহই একজন মানুষের ধ্বংসের কারণ। প্রথমেই ভাবা উচিত, 💀 গুনাহগুলো কিভাবে নিভানো যায়।

#### নফল ইবাদত ও গুনাহের চমৎকার উপমা

বিষয়টি আরো পরিষ্কার করার জন্য একটি উপমা বুঝে নিন— এই যে মানুষ নফল নামায, তিলাওয়াত, যিকির, তাসবীহ ইত্যাদি করে এগুলো হলো টনিকের মত, যার দ্বারা শরীরের শক্তি বাড়ে। শক্তিবর্ধক টনিক মানুষ শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করে থাকে। আর গুনাহ হলো বিষের মত। এখন যদি কোনো ব্যক্তি প্রাণখুলে টনিক পান করে এবং সেই সঙ্গে বিষও পান করে, তাহলে পরিণতিতে দেখা যাবে টনিক তার উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে না। তবে বিষ অবশ্যই তার মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। এমনকি তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে। পক্ষান্তরে আরেক ব্যক্তি শক্তিবর্ধক টনিক পান করে না, বিষও পান করে না। গুর্ধু নির্মিত ডাল-ভাত খায় এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিষয়সমূহ এড়িয়ে চলে, তাহলে এ ব্যক্তি সৃষ্থ থাকাটাই স্বাভাবিক। যদিও সে টনিক পান করে না। গুনাহের সঙ্গেন নফল ইবাদতের উপমাটাও ঠিক এমন। সূতরাং প্রথমে আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে, আমাদের জীবনটা গুনাহমুক্ত হলো কিনা? যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজেকে গুনাহ নামক বিষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্তান করতে না পারবাে, ততক্ষণ পর্যন্ত নফল ইবাদত নামক এ টনিক আমার বিশেষ কোনো উপকারে আসবে না।

#### সংশোধন-প্রত্যাশীদের প্রথম কর্তব্য

আজকাল তো ব্যাপার অনেকটা এরকম— কোনো ব্যক্তি পীরের কাছে বাই আত গ্রহণ করলে এবং আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুললে পীর সাহেব তাকে সঙ্গে-সঙ্গে শুনিয়ে দেন তোমাকে এই-এই আমল পালন করতে হবে, এই পরিমাণে যিকির করতে হবে এবং এই পরিমাণে তাসবীহ পড়তে হবে। কিন্তু উন্মাহর আধ্যাত্মিক চিকিৎসক মাওলানা আশরাক আলী থানবী (রহ্)-এর নিরম ছিলো, তাঁর কাছে যখন কোনো ব্যক্তি সংশোধনের উদ্দেশ্যে আসতো, তিনি তাকে যিকির-তাসবীহ ইত্যাদির কথা বলতেন না, বরং সর্বপ্রথম তাকে বলতেন, নিজেকে গুনাহমুক্ত রাখতে হবে। এর জন্য প্রথম কাজ হলো, যথাযথভাবে তাওবা করা। অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির পথে মানুষের সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো, সকল গুনাহ থেকে তাওবা করা। আল্লাহর দরবারে বিনয়াবনত হয়ে দু'আ করা, হে আল্লাহ! আমার অতীতের সকল গুনাহ দয়া করে মাফ করে দিন। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি, ভবিষ্যতে আর কোনো গুনাহ করবো না। তারপর সর্বদাই নিজেকে পাপমুক্ত রাখার চেষ্টা করবে। পরিচিত কিছু গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাই

এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। বরং বড়-ছোট সব গুনাহ থেকে সতর্ক থাকতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন—

(سورة الأنعام ١٢٠)

'নিচর যারা পাপ করে, আখেরাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি দেয়া হবে'। –(সূরা আল-আন'আম: ১২০)

#### সব ধরনের গুনাহ বর্জন কর

সুতরাং কোনো গুনাহকেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। চাই তা প্রকাশ্য গুনাহ হোক কিংবা অপ্রকাশ্য। হাতেগোনা কিছু গুনাহ বর্জন করে অবশিষ্ট গুনাহগুলো করতে থাকা তাওবার জন্য যথেষ্ট নয়। যেমন- মজলিসে বসলেই পরসমালোচনার পসরা নিয়ে বসা, মানুষের অস্তরে ব্যথা দেয়া, অপরের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করা, অহংকার, সম্পদপ্রীতি, পদপ্রীতি এবং পার্থিব জগতের প্রতি গভীর মোহ এসবই গুনাহ। গুনাহমুক্ত জীবন কাটাতে চাইলে ছোট-বড় সব গুনাহই বর্জন করতে হবে।

#### ন্ত্রী-সম্ভানদেরকেও বাঁচাতে হবে

আরেকটি কথা আপনাদের কাছে আরক্ত করতে চাই। তাহলো, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবেশ তৈরি করতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে গুনাহমুক্ত রাখা প্রায় অসম্ভব। কেউ যদি ভাবে, আমি গুনাহ করবো না; আমার স্ত্রী-সন্তান কর্ম্বক তাতে আমার কী আসে যায়। মনে রাখবেন, এভাবে কখনও নিজেকে মুক্ত রাখা যায় না। নিজেকে গুনাহ থেকে পবিত্র তখনই রাখতে পারবে, যখন নিজের পরিবেশকে, নিজের স্ত্রী-সন্তানকে গুনাহ থেকে মুক্ত করে তুলতে সক্ষম হবে। নিজে সংশোধন-প্রত্যাশী আর স্ত্রী যদি হয় গুনাহের পথচারী, তাহলে এ স্ত্রী একদা তোমাকে গুনাহে ডুবিয়ে মারবে। এজন্যই নিজেকে গুনাহমুক্ত রাখা যতটা প্রয়োজন, স্ত্রী-সন্তানদেরকেও গুনাহমুক্ত করে তোলা ঠিক ততটা প্রয়োজন।

### নারীর ভূমিকা ও তার গুরুত্ব

এক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোনো নারীর অস্তরে এ পবিত্র ভাবনা সৃষ্টি করা যায় যে, আমি সব সময় আল্লাহ ও তাঁর রাসৃল (সা.)-এর সম্ভষ্টিমাফিক নিজের জীবনটাকে চালাবো, তাহলে তার ঘরের পরিবেশ অনায়াসে বদলে যাবে। কারণ, নারী হলো ঘরের ভিত্তি। তাই কোনো নারীর মাঝে এ চেতনাবোধ তৈরি হলে সহজেই সেই ঘর আল্লাহ ও তাঁর রাস্ল (সা.)-এর আনুগত্যে স্থিক্ষ হয়ে ওঠে। এরাই আলোকিত নারী। কিন্তু কোনো নারীর মাঝে যদি পর্দার গুরুত্ব না থাকে, উলঙ্গপনার প্রতি যদি তার আকর্ষণ থাকে, অনর্থক কাজ-কর্মের প্রতি যদি তার আসন্তি থাকে, তাহলে সে ঘরের পরিবেশ নষ্ট হবে নিঃসন্দেহে। এজন্য পরিবেশের সংস্কার ও তদ্ধ করার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অনশ্বীকার্য।

#### গুনাহ কী?

সর্বপ্রথম বৃঝতে হবে, এ গুনাইটা আসলে কী? তার পরিণতিই-বা কী? গুনাই অর্থ হলো অবাধ্যতা। যেমন— আপনার গুরুজন আপনাকে কোনো কাজের নির্দেশ দিলেন। বললেন, এ কাজটি তুমি এভাবে কর। কিংবা বললেন, তুমি অমুক কাজটি করো না। এখন আপনি তাঁর কথা অমান্য করলেন। করণীয় কাজটি করলেন না আর বর্জনীয় কাজটি ছাড়লেন না। তাহলে আপনাকে বলা হবে, আপনি আপনার গুরুজনের অবাধ্যতা করেছেন। এ বিষয়টিই যদি আল্লাহ ও তাঁর রাস্লপুল্লাহ (সা.)-এর ক্ষেত্রে হয়, তাহলে তাকেই বলা হয় গুনাহ। আল্লাহ ও তাঁর রাস্ল (সা.)-এর অবাধ্যতার পরিণতি খুবই ভয়াবহ ও সুদূরপ্রসারী, যা উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে নেহায়েত কঠিন।

#### তনাহের প্রথম ক্ষতি : অনুগ্রহ ভুলে যাওয়া

গুনাহের প্রথম ক্ষতি হলো, অনুগ্রহের কথা ভুলে যাওয়া। যে মহান প্রভূ মানুষকে অন্তিত্ব দান করেছেন, যার অফুরন্ত নেরামতে মানুষ সর্বদা আকণ্ঠ ডুবে আছে, মানুষ মাথা থেকে পা পর্যন্ত যার নেয়ামত বহন করে চলেছে, তার সেই নেয়ামতসমূহের মধ্য থেকে মাত্র একটি নেয়ামতের কথা ভাবলে উপলব্ধি করা যাবে এর মূল্য ও গুরুত্ব কত। শরীরের একটিমাত্র অঙ্গ নিয়ে ভাবলেই এর তাৎপর্য অনুমান করা সহজ হবে। কিন্তু মানুষ যেহেতু এসব নেয়ামত কোনো বিনিময় ছাড়াই পেয়েছে, তাই তার অন্তরে এর প্রকৃত মূল্য ও তাৎপর্যের অনুভূতি নেই। আল্লাহ না করুন, যদি শরীরের কোনো একটি অঙ্গ ক্ষতিগ্রন্ত হয়ে পড়ে,

তথনই আমরা টের পাই এটা কত মৃদ্যবান নেয়ামত এবং এর ক্ষতিটা কতটা ভয়াবহ। চোখ, কান, জিহ্বা এগুলো কত বড় নেয়ামত। সৃহতা? সকাল খেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যে খানাপিনা আমরা ভোগ করি— সেগুলো? এসবের মৃদ্য পরিমাপ করা কি সম্ভব? কিম্ব যে মহান দ্রষ্টা নেয়ামতের এ সাগরে আমাদেরকে ভ্বিয়ে রেখেছেন, তিনি আমাদেরকে বলেছেন, তোমরা তথু করেকটি কথা মেনে চলবে। কয়েকটি কাজ করবে আর কয়েকটি কাজ থেকে বিরত থাকবে। অথচ এ কয়েকটি আদেশ-নিষেধ আমরা মানতে পারি না— এর মৃদ কারণ হলো, আমরা সৃষ্টিকর্তার দয়া ও অনুহাহের কথা স্মরণ রাখি না। এ মহান দাতার কৃতজ্ঞতার কথা আমরা ভাবি না। এটাই মৃদত গুনাহের সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

### **দ্বিতীয় ক্ষতি : অন্তরে জং ধরে যা**য়

গুনাহের দ্বিতীয় ক্ষতি হলো, রাস্পুল্লাহ (সা.) বলেছেন— যখন কোনো ব্যক্তি প্রথমবার গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো বিন্দু পড়ে যায়। এ বিন্দুর মর্মার্থ কী— তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। তারপর সে যখন দ্বিতীয়বার গুনাহ করে, তখন অন্তরে আরেকটি বিন্দু যোগ হয়। তৃতীয়বারের গুনাহের সঙ্গে যোগ হয় আরেকটি। এরই মধ্যে বদি সে তাওবা করে, তখন গুনাহের এ বিন্দৃগুলো বিপুপ্ত করে দেয়া হয়। কিছ যদি সে তাওবা না করে বরং গুনাহের পর গুনাহ করতে থাকে, তাহলে গুনাহের এ বিন্দৃগুলো দ্বারা এক সময় তার গোটা অন্তর তেকে যায়। অবশেষে এগুলো জং-এর রূপ ধারণ করে। অন্তর্রটা তখন হয়ে যায় জং-আছোদিত অন্তর। তখন তার অন্তরে আর সত্য কথা মানার যোগ্যতা থাকে না। ধীরে-ধীরে অন্তর এগুটা গাকেল ও নির্বোধ হয়ে পড়ে যে, তাতে গুনাহের অনুভৃতিটাও অবশিষ্ট থাকে না। গুনাহের ক্ষতি উপলব্ধি করার মত ক্ষমতাও তার অন্তরে থাকে না, যেন এ মানুষটা একেবারে বিবেকশ্ন্য হয়ে পড়ে।

### খনাহ সম্পর্কে মুমিন ও ফাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি

এক হাদীসে এসেছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, যে মুমিন বান্দা এবন পর্যন্ত শুনাহে অভ্যন্ত হয়ে পড়েনি, সে শুনাহকে মাথার উপর ঝুলন্ত একটি বিশাল পাহাড়ের মত মনে করে। আর ফাসিক ব্যক্তি গুনাহকে এতটা তুচ্ছ মনে করে, যেন নাকের ডগায় একটি মাছি বসলো আর সে হাতের ইশারায় তা তাড়িয়ে দিলো। অর্থাৎ গুনাহকে সে খুবই তুচ্ছ মনে করে। গুনাহ করার কারণে নিজের ভেতরে কোনো অনুশোচনাবোধ জ্ঞাগে না। পক্ষান্তরে

মুমিন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা ইমানের বরকতে সমৃদ্ধ করেছেন, সে গুনাহকে একটি বিশাল পাহাড় মনে করে। তুলবশত যদি কখনও গুনাহের শিকার হয়ে পড়ে, তখন তার কাছে মনে হয় তার মাখার উপর যেন একটি বিশাল পাহাড় ভেঙে পড়েছে। ফলে সে ভেতর থেকে অন্থিরতা ও অনুশোচনা বোধ করে।

### নেকী ছুটে গেলে মুমিনের অবস্থা যা হয়

গুনাহ তো অনেক দ্রের কথা, সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও যদি কোনো নেক কাজ হাত থেকে ছুটে যায়, তাহঁলে মুমিন বান্দার অস্থিরতার কোনো সীমা থাকে না। সে অস্থির হয়ে যায় যে, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমি কাজটি করতে পারলাম না। এ সম্পর্কে মাওলানা ক্রমী (রহ.) বলেছেন–

সালিক তথা কল্যাণ পথের যাত্রীর অন্তরে যদি বাগানের একটি ক্ষুদ্র তৃণও কম পড়ে যায় অর্থাৎ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে যদি একটি ক্ষুদ্র নেক কাজ করতে না পারে, তখন তার হৃদয়ে হাজার পাহাড়ের বোঝা ভেঙে পড়ে।

এ যদি হর ক্ষুদ্র একটি নেক কাজ ছেড়ে দেয়ার প্রতিক্রিয়া, তাহলে গুনাহ করে ফেললে তাদের অবস্থা কেমন হয়, তা সহজেই বোধগম্য। যার অন্তর গুনাহের কালো বিন্দু দারা আচ্ছন্ন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার মত অবস্থা থেকে রক্ষা করুন, যার কাছে গুনাহ কোনো বিষয়ই নয়। গুনাহের কারণে যার অন্তর সামান্যতম ব্যথিতও হয় না, তার অবস্থা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেকাজত করুন।

সারকথা হলো, পাপের অন্যতম নেতিবাচক প্রভাব হলো– পাপ মানুষকে গাঞ্চেল ও বিবেকশূন্য করে ফেলে।

### তৃতীয় ক্ষতি : অন্ধকার আর অন্ধকার

আমরা যেহেতু গুনাহের পরিবেশে থাকতে-থাকতে অভ্যন্ত হয়ে পড়েছি, তাই গুনাহের অন্ধকার ও অনিষ্টতার অনুভূতিও আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছে। নচেং প্রতিটি গুনাহই অন্ধকার ও ক্ষতিকর। যদি আল্লাহ তা'আলা কাউকে পরিপূর্ণ ঈমান দান করেন, তাহলে তার পক্ষে সম্ভব নয় সেই অন্ধকারকে সহ্য করা। হয়রত মাওলানা ইয়াকুব নানুত্বী (রহ.)-এর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা তাঁর

মুখেই গুনুন। তিনি বলেন, একবার ছুলক্রমে কোনো কারণে হারাম উপার্জনের একটি লোকমা আমার পেটের ভেতর চলে গিয়েছিলো। এক ব্যক্তি আমাকে দাওয়াত করেছিল। তার মন রক্ষার্থে আমি তার বাড়িতে দাওয়াত খেয়েছিলাম। পরে জানতে পারি, তার উপার্জন হালাল নয়। আমি দীর্ঘ দুই মাস এ হারাম লোকমাটির অন্ধকার আমার অন্তরে অনুভব করেছি। দীর্ঘ দুই মাস পর্যন্ত আমার অন্তরে গুনাহের প্রতি আকর্ষণ অনুভূত হতো। এটা মূলত গুনাহের নেতিবাচক প্রভাব ও তার অন্ধকার।

### গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে পড়ার উপমা 🗀

গুনাহ আমরাও করি। কিন্তু তার কোনো অন্ধকার আমাদের অন্তরে অনুভূত হয় না। কারণ, আমরা গুনাহতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। এর উপমা হলো– একটি দুর্গন্ধময় ঘর। ঘরের ভেতর থেকে দুর্গন্ধ ময়লা চুইয়ে বের হচ্ছে। ঘরময় ময়লা-আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এখন বাইরে থেকে কেউ এলে এর উৎকট গদ্ধে অন্থির হয়ে পড়বে নিঃসন্দেহে। অথচ দেখা যায় এরই ভেতর একজন লোক দিব্যি বসবাস করছে। এ উৎকট গন্ধময় আবর্জনার মাঝেই সে থাকে। এর ভেতর সে খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে। দুর্গন্ধের কোনো অনুভৃতি তার মধ্যে নেই। কারণ, দুর্গন্ধ তার সয়ে গেছে। তার কাছে সুগন্ধি আর দুর্গন্ধের কোনো ডেদাভেদ নেই। তাই সে এ দুর্গন্ধময় জগতের মধ্যে রীতিমত বাস করে যাচ্ছে। যদি কেউ তাকে বলে, এত দুর্গন্ধের ভেতর তুমি থাক কিভাবে? তাহলে সে হয়ত রাগ হয়ে একথাও বলতে পারে, তুমি পাগল নাকি? কোথায় দেখলে দুর্গন্ধ? আমি তো খুব আরামেই আছি। এর কারণ, সে দুর্গন্ধে অভ্যন্ত হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা যাকে এ দুর্গন্ধময় পরিবেশ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। উপরম্ভ তাকে সুগন্ধিময় পরিবেশে রেখেছেন, তার অবস্থা হবে এই দূর থেকে এর উৎকট গন্ধ নাকে লাগতেই তার মাথা ঘুরে যাবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ যাকে ঈমান দান করেছেন, যার অন্তর আল্লাহর ভয় দারা সমৃদ্ধ, তার কাছে গুনাহকে অন্ধকার মনে হয়। তিনি হাদয় দিয়ে গুনাহের অন্ধকার ও কালো ছায়া অনুভব করেন। মোটকথা, গুনাহের তৃতীয় ক্ষতি হলো, গুনাহের কারণে অন্তর অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে। ফলে গুনাহের অন্ধকার সে উপলব্ধি করতে পারে না।

### চতুর্থ ক্ষতি : বিবেক লোপ পায়

গুনাহের চতুর্থ ক্ষতি হলো, মানুষ যখন অনবরত গুনাহ করতে থাকে, তখন তার বিবেক-বৃদ্ধি লোপ পায়। তার চিম্ভা-চেতনা তখন ভুল পথে পরিচালিত হয়। ভালো কথা তখন তার কাছে মন্দ মনে হয় আর মন্দ কথা মনে হয় ভালো। ভালো কথা বিনয়ের সঙ্গে বললেও তার মাধায় ঢোকে না। এ মর্মেই আল্লাহ তা আলা বলেছেন, আল্লাহ যাকে পথস্রষ্ট করেন, তাকে কেউ সুপথে আনতে পারে না। আল্লাহ তা আলা কাউকে বিনা কারণে পথস্রষ্ট করেন না। যখন কোনো ব্যক্তি শুনাহে অভ্যন্ত হয়ে পড়ে, তখন এর পরিণতিতেই সে পথস্রষ্টতার শিকার হয়। তারপর সত্য কথা তার মাথায় ধরে না।

### খনাহ শয়তানের বিবেককে বিকৃত করে দিয়েছিলো

ইবলিসের বিষয়টি একটু চিন্তা করুন। ইবলিস গুনাহের আবিষ্কারক। এ জগতে সে প্রধান ও প্রথম শুরু। কার্রণ, সে-ই এ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শুনাহের সূচনা করে। ७५ निष्क छनार করেই সে থেমে থাকেনি, বরং মহান আল্লাহর প্রথম ও বিশিষ্ট নবী হযরত আদম (আ.)-কেও পদম্বলিত করার চেষ্টা করেছিলো। গুনাহের ফলে তার বিবেক নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আদম (আ.) কে সিজদা করতে, তখন সে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মেনে নিতে পারেনি। বরং উল্টো যুক্তির ঘোড়া দাবড়িয়ে বলেছিলো, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে আর আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। দৃশ্যত তার এ যুক্তিটা বেশ চমৎকার। এতে প্রমাণিত হয়, মাটি নয় বরং আগুনই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তার বিবেকে একথা জাগেনি যে, যিনি আগুন সৃষ্টি করেছেন তিনিই তো মাটিও সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং সেই স্রষ্টা যখন নির্দেশ দিয়েছেন আগুন যেন মাটিকে সিজদা করে, তখন কে শ্রেষ্ঠ আর কে অধম এই চিন্তা করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তার মাথায় এই কথাটা আসেনি, যে কারণে তাকে বিতাড়িত ও লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। আর আল্লাহর দরবারে তাওবার পথ তো সর্বদাই উন্মুক্ত। মানুষের জন্যও, শয়তানের জন্যও। গুনাহ করার পর সে যদি নিজের বিবেককে সঠিকভাবে পরিচালিত করে আল্লাহর কাছে তাওবা করতো, তাহলে সেও ক্ষমা পেতে পারতো। কিন্তু সে আজ পর্যন্তও আল্লাহর কথা মানতে প্রস্তুত নয়।

#### শয়তানের তাওবা : একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

ঘটনাটি আমি আমার শাইখের কাছে শুনেছি। দৃশ্যত যদিও এটি ইসরাঈলী বর্ণনানির্জর, কিন্তু খুবই শিক্ষণীর ঘটনা। ঘটনাটি হলো, একবার মৃসা (আ.) আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশ্যে তুর পাহাড়ে যাচ্ছিলেন। পথে শরতানের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। শয়তান বললো, আপনি তো আল্লাহর কাছে যাচ্ছেন কথোপকথনের জন্য, আমার একটি ছোট্ট কাজ করে দিন। মূসা (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, কী কাজ? শয়তান বললো, আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত হয়ে আমি এখনও ঘুরছি। এখন তো মুক্তির কোনো উপায় পাচ্ছি না। আপনি আল্লাহর দরবারে আমার জন্য সুপারিশ করুন যেন মুক্তির একটা উপায় তিনি বলে দেন। আমি যেন এ অভিশপ্ত জীবন থেকে রেহাই পেতে পারি।

হযরত মৃসা (আ.) বললেন, বেশ ভালো কথা। তারপর তিনি তুর পাহাড়ে গেলেন। আল্লাহর সঙ্গে কথা বললেন। কিন্তু শয়তানের প্রস্তাবটা বেমালুম তুলে গেলেন। আলাপ শেষে যখন তিনি ফেরার জন্য পথ ধরলেন, তখন আল্লাহ তা আলা মৃসা (আ.)-কে বললেন, তোমার মাধ্যমে কি কেউ কোনো পয়গাম পাঠিয়েছিলো? মৃসা (আ.) বললেন, হে আল্লাহ। হাা, পাঠিয়েছে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। পথে ইবলিসের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। দেখলাম, সে খুব অস্থির। মুক্তির পথ খুঁজছে। আমাকে বলেছিলো, আপনার কাছে যেন আমি একটু সুপারিশ করি, যেন আপনি তাকে মুক্তির একটা পথ বাতলে দেন। সে ভালো হতে চাচ্ছে। হে আল্লাহ! আপনি তো করুণার আধার। আপনি সকলকেই ক্ষমা করেন। সে যখন তাওবা করতে চাচ্ছে, তাকে ক্ষমা করে দিন।

আল্লাহ তা'আলা উন্তর দিলেন, তার তাওবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে এটা আমি কখন বললাম। আমি তো সর্বদাই ক্ষমা করতে প্রস্তুত। তাকে জানিয়ে দাও, তোমার তাওবা কবুল হবে। তার তাওবার পদ্ধতি হলো, আমি তো তাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম আদম (আ.)-কে সিজদা করতে। সে আমার কথা মানেনি। এখন বিষয়টাকে আরো সহন্ধ করে দিচ্ছি। আদম তো বেঁচে নেই। তাই তাকে আর সিন্ধদা করতে হবে না। তবে তার কবরে গিয়ে সিজদা করলেই হবে। আমি তাকে মারু করে দেবো।

মূসা (আ.) বললেন, এটা তো একেবারে সহজ বিষয়। অবশেষে মূসা (আ.) শয়তানকে খবরটা জানিয়ে দিলেন। বললেন, শোনো, বিষয়টা খুবই সহজ্ব হয়ে গেলো। আদমের কবরে যাও। সেখানে সিজদা কর। এটাই তোমার তাওবা। আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিবেন।

শয়তান সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলো, বাহ! যাকে আমি জীবিত থাকাকালীন সিচ্চদা করিনি, এখন মরার পর তার কবরে সিজদা করবো? না, কখনই নয়। এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

শয়তান এ উত্তর এজন্য দিয়েছিলো, কারণ, তার বিবেক-বৃদ্ধি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। সারকথা হলো, এটা গুনাহের একটি বৈশিষ্ট্য। গুনাহের কারণে মানুষের বিবেকে পঁচন ধরে যায়। তখন সঠিক কথাটাও তার মাথায় ধরে না।

#### কারণ জানার অধিকার তোমার নেই

কুরআন-হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় যেসব গুনাহকে হারাম বলা হয়েছে, সেগুলোর মাঝে যারা ডুবে আছে, তাদেরকে যদি বলা হয়, এটা তো হারাম, জঘন্য গুনাহ এটা, তাহলে দেখা যায়, সঙ্গে-সঙ্গে তারা এর যৌক্তিক ব্যাখ্যা জানতে চায়। বরং এর বিপরীতে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে হারামকে হালাল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। বলে, এটা হারাম হবে কেন? এটা গুনাহ হবে কেন? এর মধ্যে তো এই উপকার আছে, সেই কল্যাণ আছে। সুতরাং এটাকে হারাম করার কারণ কী? কোন যুক্তিতে এটাকে গুনাহ বলা হলো? এ ধরনের অনর্থক বিতর্ক যারা সৃষ্টি করে, তাদেরকে যদি বলা হয়-- বলো তো তুমি কি এ পৃথিবীতে প্রভু হয়ে এসেছ, না বান্দা হয়ে? যদি বান্দা হুয়ে এসে থাক, তাহলে তোমার এ প্রশ্নগুলোকে তোমার অধীন কোনো চাকরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ। যেমন- বাজার-সদাই করার জন্য তুমি একজন চাকর রেখেছ। তাকে বাজারের একটি তালিকা দিয়ে বললে, এগুলো বাজার থেকে নিয়ে আস। এখন যদি এ চাকর তোমার মুখের উপর প্রশু করে, আচ্ছা! এ সদাইগুলো আমি আনতে যাবো কেন? এখানে পরিমাণ তো বেশি লেখা হয়েছে। কেন এই অপচয়? এবার বলো, এ জাতীয় আপন্তি উত্থাপন করতে থাকলে সে চাকরটাকে তুমি কী করবে? তাকে কি তুমি কান ধরে বের করে দেবে না? নির্ঘাত তুমি এটা করবে।

### তুমি তো চাকর নও; বরং বান্দা

একটু ভেবে দেখ, তোমার আট ঘণ্টার চাকর তোমার গোলাম নয়। তুমি তাকে সৃষ্টি করনি। সে তোমার বান্দা নয়। তুমি তার প্রস্তু নও। বরং সে তোমার একজন বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র। এরপরেও তোমার পক্ষ থেকে আরোপিত নির্দেশের কারণ জানার অধিকার তার নেই। যদি জানতে চায়, তাহলে তুমি তা বরদাশত কর না। অথচ তুমি তো আল্লাহ তা আলার চাকর নও। গোলামও নও। বরং তুমি তাঁর বান্দা। তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। অথচ তিনিই যখন তোমাকে নির্দেশ দেন অমুক কাজটি কর, তখন তুমি যুক্তির অজুহাত পেশ করে বলে ফেল— অমুক কাজটি কেন করবো? আগে কারণ বল, তারপর করবো। তোমার এ ধরনের আপত্তি তোমার অধীন চাকরের আপত্তির চাইতে কোনো অংশে কম নয়। বরং এর চেয়েও জঘন্য। কেননা, চাকর তোমার চাইতে অধম হলেও সেও তোমার মতই একজন মানুষ। তোমার মতই তারও বিবেক আছে। কিষ্তু তোমার বিবেক কি আল্লাহর হুকুমের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সমতুল্য। তাহলে তুমি কিভাবে আল্লাহর নির্দেশের কারণ খোঁজ কর। কোন সাহসে

বলছো, আণে কারণ বল, তারপর করবো। এটা এজন্যই করছো যে, তনাহ করতে-করতে তোমার বিবেক নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

#### সুলতান মাহমুদ ও আয়াযের ঘটনা

আমার শাইখ ডা. আবদুল হাই (রহ.) একটি ঘটনা গুনিয়েছিলেন। বড়ই শিক্ষামূলক ঘটনা। বিখ্যাত বিজয়ী বাদশাহ সুলতান মাহমদু গজনবী। তার এক প্রিয় গোলাম ছিলো। গোলামটিকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন। নাম ছিলো আয়ায। এ কারণে মানুষ বলাবলি করতো, আয়াজ সুলতানের মুখরা গোলাম। আর সুলতানুন এ গোলামকে বড়-বড় ব্যক্তির উপরও অধিক গুরুত্ব দিতেন। এ নিয়ে দরবারে খুব কানাঘুষা চলতো। তাই সুলতান ভাবলেন, এর একটা বিহিত সমাধান হওয়া দরকার। উজির-আমীরের চাইতে এ গোলামকে গুরুত্ব দেয়ার রহস্যটা সকলের সামনে উন্মোচন করে দেয়া প্রয়োজন।

সুলতানের কাছে উপহারম্বরূপ একটি মূল্যবান হীরা এসেছিলো। হীরাটি দেখতেও খুবই চমৎকার ছিলো। সুলতান দরবারে উপবিষ্ট। উপহারটি সুলতানের দরবারে পেশ করা হলো। সকলেই আগ্রহভরে হীরাটি দেখতে লাগলো এবং প্রসংশাও করলো। তারপর সুলতান তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে কাছে ডেকে বললেন, আপনি কি হীরাটি দেখেছেন? কেমন দেখলেন? প্রধানমন্ত্রী উত্তর দিলো, জাহাপনা? অতুলনীয়। গোটা পৃথিবীতে এমন হীরা পাওয়া ভার। এবার সুলতান বললেন, হীরাটি মেঝেতে আছাড় দিয়ে ভেঙে ফেলুন। এ নির্দেশ শোনামাত্র প্রধানমন্ত্রী করজোড়ে বললো, জাহাঁপনা! হীরাটা অত্যন্ত দামী। স্মারক হিসাবে এটা আপনার কাছে সংরক্ষিত থাকবে। এটা আপনি ভাঙতে বলছেন কেন? আমি বিনয়ের সঙ্গে আরজ করছি, এটি ভাঙবেন না। সুলতান বললেন, ঠিক আছে আপনি বসুন। তারপর ডাকলেন এক মন্ত্রীকে। তাকেও একই নির্দেশ দিলেন। সেও হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে গেলো। মিনতিঝরা কণ্ঠে বললো, জাহাপনা। আপনি এ মূল্যবান সম্পদটি ভাঙতে বলছেন? আমার দরখাস্ত হলো, এটা স্মৃতিস্বরূপ আপনার কাছেই রেখে দিন। এডাবেই তিনি একের পর এক মন্ত্রীকে ডাকলেন। প্রত্যেককে একই নির্দেশ দিলেন। কিন্তু প্রত্যেকেই একই কথা বললো।

### হীরা ভাঙতে পারে, হুকুম ভাঙতে পারে না

সকলের শেষে সুলতান ডাকলেন আয়াযকে। আয়ায উত্তর দিলো, জি জাহাঁপনা! সুলতান বললেন, এ হীরাটি তুলে আছাড় মার। আয়ায সঙ্গে সঙ্গে হীরাটি হাতে তুলে নিলো এবং মেঝেতে আছাড় মেরে চুরমার করে ফেললো। সুলতান যখন দেখলেন, আয়ায সত্যি-সত্যি হীরাটিকে ভেঙে ফেলেছে, তখন রাগতশ্বরে বললেন, তুমি হীরাটি ভেঙে ফেললে? কেন এমন করলে? এত বড়বড় মন্ত্রীকেও তো আমি ভাঙতে বলেছিলাম, তারা তো ভাঙলো না। তুমি কেন এমন করলে? তোমাকে বললাম আর অমনি তুমি এত মূল্যবান হীরাটাকে টুকুরো-টুকরো করে ফেললে? আয়ায প্রথমে বিনয়াবনত হয়ে মৃদুকণ্ঠে বললো, জাহাপনা, ভুল হয়ে গেছে। সুলতান বললেন, তা তো বুঝলাম। কিন্তু ভাঙলে কেন? আয়ায কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে উত্তর দিলো, জাহাপনা, আমার মন বলছিলো এটা তো সেরেফ একটা হীরা। এর মূল্য যতই হোক এটা ভাঙার মত বস্তু। কিন্তু আপনার নির্দেশ তো ভাঙার মতো নয়। আমার কাছে আপনার নির্দেশ হীরা ভাঙার চাইতে অধিক দামী। তাই আমি ভেবেছি, নির্দেশ ভাঙার চাইতে হীরাটা ভাঙাটাই আমার জন্য সহজ। এজনাই আমি এমনটি করেছি।

#### হকুমের গোলাম

এবার সুলতান উপস্থিত মন্ত্রীদেরকে উদ্দেশ করে বললেন, এটাই হলো আপনাদের মধ্যে ও আয়াযের মধ্যে পার্থক্য। আপনাদেরকে যখন কোনো নির্দেশ দেই, তখন তার তাৎপর্য ও কারণ তলব করেন। আর আয়ায হলো হুকুমের গোলাম। তাকে যা বলা হয়, সে তা-ই করে। তার কাছে কারণ ও যুক্তির কোনো মূল্য নেই।

চিন্তা করুন, সুলতান মাহমুদ গজনবীর একটি নির্দেশের মূল্যই-বা কতটুকু? তাঁর বিবেক-বৃদ্ধি সীমিত। সীমিত তাঁর মন্ত্রীদের ও আয়াযের বিবেক-বৃদ্ধিও। এই মর্যাদার প্রকৃত অধিকারী তো সেই সন্তা, যিনি এ বিশ্ব ভ্বনের স্রষ্টা, হীরা ভাঙা যেতে পারে, অন্তর ভাঙা যেতে পারে, ভাঙা যেতে পারে মানুষের আবেগও। স্বপু ও কামনা-বাসনা ও ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তাঁর হুকুম তো ভাঙা যায় না। এ মর্যাদার অধিকারী একমাত্র তিনিই। সুতরাং তাঁর কোনো হুকুমের মাঝে যুক্তি ও কারণ খোঁজ করা নিরেট বোকামী ছাড়া আর কী হতে পারে। আর এর মূল কারণ হলো তনাহ। মানুষ যত তনাহ করে, তার বিবেক-বৃদ্ধিও ততই কমতে থাকে। সারকথা হলো, তনাহের কারণে বৃদ্ধি-বিবেক হারিয়ে যায়।

#### তনাহ ছাড়লে নুর পাওয়া যায়

ক্ষণিকের জন্য হলেও গুনাহ বর্জন করে দেখুন, সত্যিকারের তাওবা করে তার ছায়াতলে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দেখুন। ডেতরে এর বরকত ও নূর অনুভব

করবেন নিঃসন্দেহে। তারপর বিবেক-বৃদ্ধির দ্বার খুলে যাবে। সবকিছু সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন। এ মর্মে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তাহলে তিনি তোমাদের অন্তরে সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার মাপকাঠি সৃষ্টি করে দিবেন। -(সূরা আল আনফাল : ২৯)

অর্থাৎ— তোমরা যদি গুনাহের পথ ছেড়ে দাও, তাহলে আল্লাহ তোমাদের মাঝে এমন নূর ও যোগ্যতা দান করবেন, যার দ্বারা স্পষ্টভাবে চিনতে পারবে কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা। কোনটি হক আর কোনটি বাতিল। এ যুগের এক বড় সমস্যা হলো, হক-বাতিল ও সত্য-মিথ্যা তালগোল পাকিয়ে গেছে। এর মূল কারণ হলো, গুনাহের কারণে আমাদের অন্তর ও বিবেক-বৃদ্ধিতে পঁচন ধরেছে।

### পঞ্চম ক্ষতি : অনাবৃষ্টি

গুনাহের আসল সাজা তো আখেরাতের জন্যই নির্ধারিত। কিন্তু এ পৃথিবীতে তার নেতিবাচক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। আর তাহলো, পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি দেখা দিবে। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে, মানুষ যখন যাকাত দেয়া বন্ধ করে দিবে, তখন আল্লাহ তা'আলাও বৃষ্টি বন্ধ করে দিবেন।

#### ষষ্ঠ ক্ষতি : রোগ-শোক

গুনাহের ষষ্ঠ ক্ষতি হলো, মানুষের মাঝে যখন পাপাচার, অশ্লীলতা ও উলঙ্গপনা ছড়িয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের এমন রোগ-ব্যাধিতে নিমজ্জিত করেন, যেসবের নাম তাদের পূর্বপুরুষরা কখনও শোনে নি। এটা হাদীসেরই কথা। হাদীসটির আয়নায় আমরা একটু আধুনিক বিশ্বের করুণ ব্যাধি এইডসকে দেখতে পারি। বিশ্বব্যাপী এখন এইডস ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। অথচ এখন থেকে দেড় হাজার বছর আগেই রাস্লুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে এমন অভিনব ব্যাধি থেকে সতর্ক করে গিয়েছেন। প্রত্যেক গুনাহেরই কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। এসব বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন এ দুনিয়াতেই ঘটে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সেগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, যেন মানুষ এর শান্তি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নিতে পারে।

### সন্তম ক্ষতি: খুন ও রক্তারক্তি

হাদীস শরীফে এসেছে, শেষ যামানায় মানুষ এমন একটা পরিস্থিতির শিকার হবে যে يَكُرُ الْهُرَ ﴿ عُلِمَ الْهُرَ عُلِمَ اللهِ عَلَمَ اللهُ اللهِ عَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

মানুষ খুনীকে খুঁজে পাবে না এবং খুনের কারণও খুঁজে পাবে না। রাস্লুক্সাহ (সা.)-এর ভাষায়–

খুনী জানবে না কেন সে খুন করলো এবং নিহতও জানবে না কেন খুন হলো।

অথচ তখনকার যুগে কেউ খুন হলে তার কারণ জানা থাকতো। সমাজের মানুষের জানা থাকতো, তার সঙ্গে অমুকের শত্রুতা ছিলো। অথচ আজকাল খুন হচ্ছে অহরহ। কিন্তু খুনী ও খুনের কারণ বের করা যাচ্ছে না। বর্তমানের এ চিত্রটা রাসূল (সা.) উক্ত হাদীসের সামনে রাখুন। তারপর মিলিয়ে দেখুন। দেখবেন, হাদীসের বক্তব্য কালের চেহারার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে। মনে হবে, যেন রাসূলুল্লাহ (সা.) দেড় হাজার বছর পূর্বে আজকের পৃথিবীকে সামনে রেখেই কথা বলেছিলেন। মূলত এসবই আমাদের গুনাহের অণ্ডভ ফসল।

### খুন-খারাবির একমাত্র সমাধান

বর্তমানে এ ব্যাপক খুন-খারাবি থেকে মুক্তির পথ আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। কেউ পরামর্শ দিচ্ছে, এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সমাধান। কেউবা বলছে, প্রয়োজন পারস্পরিক মতবিনিময় ও গোলটেবিল বৈঠক। কিছু আমরা এখনও জানি না যে, এই করুণ পরিবেশের জন্য দায়ী আমাদের গুনাহ। গুনাহের দাপাদাপিই আমাদেরকে এ পরিস্থিতিতে এনে দাঁড় করিয়েছে। কোনো জাতির মধ্যে যখন গুনাহ ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তার প্রায়ন্চিন্তের চিত্র এভাবেই এসে উপস্থিত হয়। সুতরাং উচিত ছিলো, এদিকেই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করা। আল্লাহ তা আলা আমাদেরকে সুস্থ বিবেক দান করুন। গুনাহমুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন। আমাদের প্রথম কর্তব্য হলো, নিজেদেরকে গুনাহমুক্ত করে গড়ে তোলা। আল্লাহ তা আলার দরবারে আন্ত রিকভাবে তাওবা করা। আর সবিনয়ে দু আ করা।

### ওযীফা নয়, ভাবতে হবে গুনাহমুক্ত জীবনের কথা

সারকথা হলো, নফল ইবাদত-বন্দেগীতে ডুবে থাকা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ভালো কাজ। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিজেকে গুনাহমুক্ত রাখা। আমাকে প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্নজন ফোন করে বলেন, হুযুর। অমুক কাজের জন্য একটা দু'আ বলে দিন। অমুক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য একটা আমল বলে দিন। আমাদের মহিলারা মনে করেন, প্রতিটি কাজ হাসিলের জন্য মনে হয় স্বতন্ত্র একটি দু'আ আছে। আমি বলি, এ দু'আ ও অযীফা অবশ্যই শুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গুনাহ বর্জন। তাই নিজে ও ছেলে-সম্ভ ানেরা গুনাহমুক্ত থাকার বিষয়টি বিশেষভাবে ভাবতে হবে। এ বিষয়ে যদি আমরা न्मष्ठे मिकाञ्च ना निर्दे, তাহলে দু'আ ও অযীফা দিয়ে গুনাহের ক্ষতিগুলো ঠেকানো যাবে না। দু'আ ও অথীফা তখনই কাজে আসবে, যখন গুনাহমুঞ থাকার মানসিকতা আমার মাঝে যথাযথভাবে থাকবে। গুনাহ বর্জন করার পথে অগ্রসর হলে তখন দু'আ ও অথীফা অন্তরে সাহস ও প্রশান্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। তখন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা খুব সহজ হয়। কিন্তু আমরা যদি গুনাহমুক্ত থাকার কথা না ভাবি, অলসতা ও গাফলতির চাদর মুড়িয়ে বসে থাকি আর দু'আ ও অযীফা আদায় করাকেই সবকিছু মনে করি, তাহলে এ পথ হবে বড়ই হতাশার।

### গুনাহেরও হিসাব নিতে হবে

সারকথা হলো, আমাদেরকে গুনাহ পরিহার করার কথা ভাবতে হবে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়টার হিসাব নিতে হবে। গুনাহের তালিকা তৈরি করতে হবে। যেসব কাজ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) অপছন্দ করেন, তার একটা ফিরিন্তি তৈরি করতে হবে। তারপর দেখতে হবে এর মধ্যে কোন কোন গুনাহ আমি এখনই ছাড়তে পারি। সঙ্গে-সঙ্গে সেগুলো ছেড়ে দিতে হবে। আর যেসব গুনাহ বর্জনের জন্য পথ বের করা প্রয়োজন, সেগুলোর জন্য পথ বের করতে হবে। আন্তরিকতার সঙ্গে তাওবা করতে হবে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করতে হবে।

### তাহাচ্ছ্র্দণ্ডজারের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান হওয়ার কৌশল

এক হাদীসে এসেছে, আয়েশা (রা.) বলেছেন, কেউ যদি তাহাজ্জুদগুজার ও ইবাদতগুজার থেকেও আগে বেড়ে যেতে চায়, তাহলে সে যেন নিজেকে গুনাহমুক্ত রাখে। যেমন আমরা ওলী-বুযুর্গদের জীবনী পড়ি। তাঁরা রাতভর ইবাদত করতেন।

এখন কেউ যদি চায় আমি এসব বুযুর্গের চেয়েও অগ্রসর হয়ে যাবো, তাহলে তাকে প্রথমেই গুনাহ ছাড়তে হবে। কারণ, নিজেকে গুনাহমুক্ত রাখতে পারলেই আল্লাহ তা আলা নাজাতের ফয়সালা করবেন। এমন যদি হয় যে, তুমি গুনাহমুক্ত ছিলে আর তোমার প্রতিযোগী গুই গুলীও গুনাহমুক্ত ছিলেন, তাহলে মর্যাদার ক্ষেত্রে তিনি তোমার চাইতে সামনে চলে গেলেও নাজাতের ক্ষেত্রে তোমরা উভয় কিছা সমান সমান। পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি যদি ইবাদতে ডুবে থাকে এবং গুনাহতেও ডুবে থাকে আর তুমি গুনাহ থেকে বেঁচে থাক; কিছা ইবাদতে ডুবে থাক না, তাহলে এমন ব্যক্তি নাজাত পাবে না। কিছা তুমি নাজাত পেয়ে যাবে।

#### মুমিন ও তার ঈমানের উপমা

সাহাবী আবু সাইদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাস্লুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, একজন ঈমানদার ও তার ঈমানের উপমা হলো এমন যেমন একটি ঘোড়াকে দীর্ঘ একটি রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। ফলে ঘোড়াটি ঘুরেও বেড়ায় আবার একটি নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত গিয়ে থেমেও যায়। রশিটি তাকে ওই সীমানাটা অতিক্রুম করতে দেয় না। তাই ঘোড়াটি ঘুরে-ফিরে তার বৃত্তের মাঝে চলে আসে। এখানে ঘোড়াকে যে খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছে, তা দুটি কাজ করছে। প্রথমত, ঘোড়াটিকে একটি নির্দিষ্ট সীমানার ভেতরে আটকে রাখছে। দ্বিতীয়ত, খুঁটিটিই তার আশ্রয়স্থল। ঘুরে ফিরে তাকে এখানেই আসতে হয় এবং এখানে এসেই সে বসে পড়ে।

এ উপমাটি বর্ণনা করার পর রাস্পুল্লাহ (সা.) বলেন, মুমিনের খুঁটি হলো তার ঈমান। তাই ঈমান একজন মুমিনকে একটি নির্কিষ্ট সীমানা পর্যস্ত বাধীনভাবে চলাফেরা করার সুযোগ দেয়। সে যদি সীমানা অতিক্রম করে লাগামহীন হয়ে যেতে চায়, খুঁটিটি তাকে টেনে ধরে। তাই ঘুরে-ফিরে আবার চলে আসে খুঁটির গোড়ায়।

সারকথা হলো, মুমিনের ঈমান এতটাই বলীয়ান, যা তাকে গুনাহ থেকে ফিরিক্টেরাঝে। যদিওবা কখনও ধোঁকায় পড়ে গুনাহ করে; কিন্তু অবশেষে ঈমার্নের ছায়াতলে ফিরে আসে। হযরত রাস্লুল্লাহ (সা.) কত সুন্দর উপমা দিয়ে আমাদেরকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ঈমানের খুঁটি মজবুত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

#### গুনাহ বিলমে লেখা হয়

হাদীস শরীফে এসেছে, প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে দুজন ফেরেশতা থাকেন। একজন তার নেক আমলগুলো এবং অন্যজন তার বদ-আমলগুলো লিপিবদ্ধ করেন। আমি আমার শাইখ মাওলানা মাসীহৃদ্ধাহ খান (রহ.) কে বলতে ভনেছি, নেকী লেখার কাজে নিয়োজিত ফেরেশতাকে এমর্মে নির্দেশ দিয়ে রাখা হয়েছে যে, বান্দা যখন নেক আমল করবে, তখন সঙ্গে-সঙ্গে তা লিপিবদ্ধ করে নিবে। পক্ষান্তরে বদ-আমল লেখার কাজে নিয়োজিত ফেরেশতাকে নির্দেশ দিয়ে রাখা হয়েছে যে, বান্দা যখন কোনো গুনাহ করবে. তখন লেখার পূর্বে নেকলেখক ফেরেশতাক্তে জিজ্ঞেস করে নিবে- এটা কি লিপিবদ্ধ করবো, না করবো না? অর্থাৎ এ দুই ফেরেশতার মধ্যে নেকলেখক ফেরেশতা হলেন আমীর। তাই বান্দা গুনাহ করলে তা আমলনামায় উঠানোর পূর্বে আমীরকে জিজ্ঞেস করে নিতে হয়। অনুমতি চাওয়ার পর নেকলেখক ফেরেশতা বলেন, না! একটু অপেক্ষা কর। যদি সে তাওবা করে নেয়, তাহলে তো আর লেখার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি বান্দা দ্বিতীয়বার গুনাহ করে, অথচ পূর্বের গুনাহের জন্য এখনও সে তাওবা করেনি, তখন নেকলেখক ফেরেশতার কাছে পুনরায় অনুমতি চাওয়া হয়- এখন লিখবো কি? তখন সে বলে, আরেকটু অপেক্ষা কর। এভাবে বান্দা তৃতীয়বার গুনাহ করার পর যখন অনুমতি চাওয়া হয়, তখন নেকলেখক ফেরেশতা বলে, এখন লেখ। তারপর ওই গুনাহটি বদআমল লেখক ফেরেশতা বান্দার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে ফেলে। দেখুন, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার সঙ্গে কত সহজ্ঞ আচরণ করেন। তাওবার ব্যবস্থাটা কত সহজ করেছেন তিনি।

#### খনাহ যেখানে তাওবাও সেখানে

এজনাই বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, গুনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে-সঙ্গে তাওবা-ইসতেগফার করে নিবে। যাতে গুনাহটি তোমার আমলনামায় লিপিবদ্ধ না হয়। বুযুর্গানে দ্বীন আরো বলেছেন, যে মাটিতে গুনাহ করেছো, সেখানেই সঙ্গে-সঙ্গে তাওবা ইসতেগফার করে নাও। যেন কেয়ামত দিবসে সেই মাটি তোমার গুনাহের সাক্ষ্য যখন দিবে, তখন সেই সঙ্গে যেন তাওবার সাক্ষ্যও সে দিতে পারে। এসবই মূলত রাস্লুক্লাহ (সা.)-এর বাণী— ঈমান মুমিনের জন্য খুঁটি। ঘুরে-ফিরে তাকে এ কেক্সবিন্দুত্ই আশ্রয় নিতে হয় এর প্রকৃত বান্তবায়ন।

### গুনাহসমূহ বর্জনের প্রতি যত্নশীল হবে

সারকথা হলো, সর্বপ্রথম কর্তব্য হবে সমূহ গুনাহ বর্জন করে চলা এবং এর জন্য গুরুত্বসহ চিন্তা করা। কারণ, এ নিয়ে না ভাবলে এ থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। এরপরেও যদি গুনাহ হয়ে যায়, তাহলে দ্বিতীয় কর্তব্য হলো তাওবা-ইসতেগফার করে নেয়া। এ দুটি কাজ করতে থাক। 'ইনশাআল্লাহ' আল্লাহ তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। লাগামহীনতা বড়ই খারাপ বিষয়। এটি মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে বিকৃত করে দেয়।

আল্লাহ তা'আলা সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاحِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

### अन्याय ७ अपदाश्वक ऋत्य पिन

यर्जमात जन्माय जापता(पत जामात पामार पामार जामार जामार जामार पति तमा याक, এশুনোকে প্রতিরোধ করার মত শক্তি—মামর্থ जामार तिरे। তাই বনে कि जामता निर्वेकात वस्म थाकरवा? ना। वतः जामार मत्त्र मात्म जिल्ला थाकर श्रव। प्राप्तक मत्त्र मात्म प्राप्ति जिल्ला कि जामार प्राप्ति विश्व जिल्ला कि श्रव विश्व विश्व विश्व विश्व श्रव श्रव श्रव विश्व याक्ष्त विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व श्रव श्रव श्रव विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व श्रव श्रव विश्व वि

### অন্যায় ও অপরাধকে রুখে দিন

اَلْحَمْدُ لِلّٰه نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّاتِ اَعْمَالُنَا، مَنْ يَهْدهِ الله فَلاَ مُضِلًّ لَهُ وَمَنْ يَهْدهِ الله فَلاَ مُضِلًّ لَهُ وَمَنْ يُنْ لِلَّهُ الله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لِآ إِلهَ الله الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ... صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَمَ تَسْلَيْمًا كَثَيْرًا كَثِيرًا - آمَّا بَعْدُ :

عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ مَانُكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرْهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدَهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَٰلِكَ بَيْدَهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ (صحيح مسلم ، كتاب الاَيْمان ، باب بيان كون النهى عن المنكر من الاَيْمان)

হাম্দ ও সালাতের পরা

সাহাবী হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুক্সাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখলে সে যেন হাত দ্বারা বাধা প্রদান করেই শুধু ক্ষান্ত না হয়; বরং হাত দ্বারা তা ভালো কাজে রূপান্তরিত করে দেয়। সম্ভব না হলে মুখ দ্বারা তা যেন পরিবর্তন করে দেয়। অর্থাৎ অন্যায়কারীকে বলবে যে, ভাই, আপনি যা করছেন, তা ভালো

নয়। এ পথ ছেড়ে সংপথে চলে আসুন। এটাও সম্ভব না হলে মনে-মনে সে অন্যায়কে ঘৃণা করবে এবং পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করবে। এটা হলো ঈমানের সর্বনিমু স্তর।

### মুক্তির চার উপায়

সূরা আসর-এ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

এখানে সময়ের কসম খেরে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিশ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা চারটি কাজ করে— (১) ঈমান আনে (২) সৎকাজ করে (৩) পরস্পরকে সৎ উপদেশ দেয় (৪) সবরের উপদেশ দেয়।
—এর অর্থ হলো, সকল ফর্য কাজ আদায়ের জন্য কাউকে বলিষ্ঠ উপদেশ দেয়।

্র অর্থ হলো, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ দেয়া। ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ঈমান ও সংকর্ম যতটুকু জরুরি, ততটুকু জরুরি অন্য মুসলমানকেও ঈমান ও সংকর্মের প্রতি আহ্বান করা। মুক্তির জন্য কেবল নিজের আমলই যথেষ্ট নয়।

### একর্জন আবেদ যে কারণে ধ্বংস হল

রাস্পুলাহ (সা.) অতীত কোনো এক জাতির ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, ওই জাতির লোকেরা অন্যায়— অপরাধে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলো বিধায় আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাদেরকে শান্তি দিবেন। তাই তিনি ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন, অমুক জনপদকে উল্টে দাও। জিবরাইল (আ.) আবেদন করলেন, হে আল্লাহ। আপনি এমন এক জনপদকে উল্টে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন, যেখানে বাস করেন আপনার এমন এক বান্দা, যিনি সারাক্ষণ আপনার যিকির করেন। তাঁর জীবনটাই তো কেটেছে আপনার ইবাদতে, তাঁকে সহই কি উল্টে দেবো? আল্লাহ তা'আলা বললেন, হাাঁ, তাকে সহই গোটা জনপদটাকে উল্টে দাও। ধ্বংস করে দাও তাকেও। কেননা, সে নিজে তালো কাজ করত ঠিক, কিন্তু তার সামনে কোনো অন্যায় হতে দেখলে বাধা দিতো না। এমনকি তার চেহারাও মলিন হতো না। সুতরাং তাকেও ধ্বংস করে দাও।

#### নিরপরাধ ও আযাবের জালে আটকে যাবে

এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

অর্থাৎ— এমন আযাব থেকে বেঁচে থাক, যাঁ তথু পাপীদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং পাপ করেনি এমন লোকদেরকেও গ্রাস করবে। কারণ, এ সকল লোক যদিও পাপীদের সঙ্গে অন্যায় কাজে অংশগ্রহণ করেনি, কিন্তু তাতে যারা লিপ্ত ছিল, তাদেরকে বাধা না দেয়ায় 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ' বর্জন করার অপরাধে অপরাধী।

সারকথা, সংকাঞ্চের আদেশ ও অসংকাঞ্চের নিষেধ একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, যা থেকে আমরা উদাসীন। তথু নিচ্চেকে বাঁচিয়ে রাখলেও অন্যকে বাঁচানোর চিস্তা আমরা মোটেও করি না।

#### অসৎ কাঞ্জে বাধা প্রদানের প্রথম স্তর

উদ্ধিখিত হাদীসে রাস্লুক্সাহ (সা.) অসৎ কাজে বাধা প্রদানের তিনটি স্তর বর্ণনা করেছেন। প্রথমত, সামর্থ ও শক্তি থাকলে হাত দ্বারা বাধা দেয়া। শক্তি-সামর্থ থাকা সম্ব্রেও বাধা প্রদান না করলে সে নিজেও একই অপরাধে অপরাধী হবে। যেমন এলাকার সরদার। লোকেরা তাকে মানে, তার কথা শোনে। সে যদি তার এলাকায় অন্যায় কাজ হতে দেখে, এমতাবস্থায় তার দায়িত্ব হলো নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে অন্যায় কাজটি ক্লখে দেয়া। তখন এ চিস্তা করা যাবে না যে, বাধা দিলে অমুক গোস্বা করবে। অমুকের মন ভেঙে যাবে। আল্লাহ্ তা আলার হুকুমের সামনে কারো মন ভাঙার প্রতি তাকানো যাবে না।

#### কবি ফয়জীর ঘটনা

বাদশাহ আকবরের যুগের বিখ্যাত কবি ফয়জী নাপিতের কাছে দাড়ি মুণ্ডাচ্ছিলেন। ইত্যবসরে এক বুযুর্গ তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং কবি ফয়জীকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন–

### । تا اریش کی تراثی؟ আপনি কি দাড়ি মুগ্তাচ্ছেন?

কবি ফয়জী ছিলেন একজন মহাপণ্ডিত। কুরআন মন্ধীদের তাফসীর তিনি 'নুকতা' ছাড়া লিখেছিলেন। বুযুর্গ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাচ্ছিলেন, আপনি একজন পণ্ডিত আলেম। রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের ব্যাপারে আপনার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। এরপরেও আপনি এ কাঞ্চ করছেন?

কবি ফয়জী উত্তর দিলেন-

জি হাা, আমি দাড়ি মুধাচিছ, কিন্তু কারো মন তো ভাঙছি না।

• মূলত কবি ফয়জী বলতে চাচ্ছিলেন, আমি গুনাহ করছি ঠিক, কিন্তু আপনি আমাকে তা স্মরণ করিয়ে আমার মনে কষ্ট দিলেন। এটাও তো গুনাহ।
বয়র্গ উত্তর দিলেন—

ولے دل رسول اللہ می خراشی

হাাঁ, আমি আপনার মন ভেঙেছি, কিন্তু রাস্লুল্লাহ (সা.)-এর অন্তর তো ভাঙিনি। কেননা, দাড়ি মুখানো তো রাস্লুল্লাহ (সা.)-এর মন ভাঙার নামান্তর। অথচ আপনি তা-ই করছেন।

মন ভেঙে যাওয়ার পরওয়া করো না। জনশ্রুতি আছে, কারো মনে কষ্ট দেয়া উচিত নয়। আসল ব্যাপার হলো, দরদ ও ভালোবাসার মাধ্যমে কাউকে অন্যায় কাজ থেকে বাধা দিলে যদি সে মনে কষ্ট পায়, তাহলে এটা বিবেচ্য নয়। কারণ, আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের বিধানের সামনে কারো মনভাঙার বিষয়টি কিছুই নয়।

#### ষ্ণরয় তরক হবে

মান্যবর ব্যক্তি অন্যায় কাজ থেকে লোকদেরকে বাধা না দিলে তিনিও গুনাহগার হবেন। যেমন শিক্ষক তার ছাত্রদেরকে, পীর সাহেব তার মুরিদদেরকে, অফিসার তার অধীনস্থদেরকে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অন্যায় কাজ থেকে বাধা না দিলে ফর্য তরকের গুনাহ হবে।

ফেতনা সৃষ্টির আশদ্ধা থাকলে কখনও যদি হাত দ্বারা বাধা দিলে বড় ধরনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হওয়ার কিংবা এর চেয়েও বড় ধরনের গুনাহ সংগঠিত হওয়ার আশক্ষা থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় মুখের কথা দ্বারা বাধা দিবে। হাকীমূল উন্মত হয়রত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, যেমন সিনেমা হলের সামনে টাঙানো অশ্লীল ছবির পোস্টার কেউ যদি ছিড়ে ফেলে, তাহলে সে নিজেও ফ্যাসাদে পড়বে এবং অন্যদেরকে এ ফ্যাসাদে জড়িয়ে ফেলবে। সুতরাং, এ কাজ শক্তি ও ক্ষমতার বাইরে বলে বিবেচিত হবে। এরপ ক্ষেত্রে শুধু মুখের কথা দ্বারাই বাধা দিবে।

### নেতৃস্থানীয় লোকদের দায়িত্বে অবহেলা

বর্তমান সমাজে যেসব অন্যায়-অপরাধ দেখা যাচেছ, এর মূল কারণ হলো, নেতৃস্থানীয় লোকেরা অন্যায় দেখে চুপ করে থাকে। বরং তারা নিজেরাও অন্যায়ের ভেতর চুকে পড়ে। যেমন বর্তমানে বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতামূলকভাবে যেসব অশ্লীলতা বেড়ে চলেছে, সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তা নিজের চোখে দেখার পরেও হাত কিংবা মুখ দ্বারা বাধা দিছে না। বরং তারা নিজেরাই তাতে জড়িয়ে পড়ছে আর বলছে, কী করবা; ভাতিজার বিয়েতে থাকতে তো হয়। অপচ তাদের তো উচিত ছিলো, নিজে অন্যায়ে জড়িত না হয়ে বরং হাত ও যবানের মাধ্যমে অন্যায় কাজটি কথে দেয়া।

### অনুষ্ঠানটি কি বিয়ের, না নৃত্যের!

অন্যায়ের স্রোতধারা বইছে বর্তমানের বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে। একটা সময় ছিলো যখন এসব অনুষ্ঠানে এরকম উদ্দাম অন্যায় ছিলো না। কিন্তু আজ ধীরে-ধীরে এসব অন্যায় সমাজকে গ্রাস করে ফেলছে। অন্যায় অন্যায়কে টানে। এটাই শ্বাভাবিক। যার ফলে অন্যায়ের অশ্বাভাবিক স্রোতে ভাসছে আজকের সমাজ। মনে রাখবেন, এ পরিস্থিতিতে যদি আমরা খুরে না দাঁড়াই এবং এসব অন্যায়ের প্রতিরোধ না করি, তাহলে সমাজ আরো গভীর অন্ধকারে ঢুবে যাবে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠানে একদিন ছিলো। শোনা যায়, এখন যুবক-যুবতীদের নৃত্য শুরু হয়েছে। আর কতদিন সইবেন এসব অন্যায়ঃ

কতদিন হাতিয়ার হেড়ে দিয়ে থাকবেন? অন্যায়ের এ স্রোতে আর কতদিন ভাসবেন? এরও তো একটা সীমা থাকা উচিত। যেদিন টের পাবেন, সেদিন দেখবেন, স্রোতের পানি মাথার উপরে চলে এসেছে। তখন টের পেলেও হয়ত কাজ হবে না। তাই যা করার এখনই করুন। এর জন্য আল্লাহর কিছু বান্দা তৈরি হয়ে যান।

অনেক সময় এ বলে বিয়ের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করি না যে, অমুক সময় সে আমাকে সম্মান করেনি। সূতরাং তাকে আগে মাফ চাইতে হবে, তারপর তার অনুষ্ঠানে যাবো। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এ ধরনের অভিমান অসাধারণ কোনো কিছু নয়। অনুরূপভাবে আল্লাহর কিছু বান্দা যদি এ বলে বেঁকে বসে যে, যে অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা হবে কিংবা নৃত্যশালা বসবে, সে অনুষ্ঠানে আমরা যাবো না, তাহলে ইনশাআল্লাহ এ জাতীয় অন্যায় আর সামনে বাড়তে পারবে না।

#### অন্যথায় মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে হবে

অবশ্য এ ক্ষেত্রে যেমনি ছাড়াছাড়ি কাম্য নয়, তেমনি বাড়াবাড়িও উচিত নয়।

অন্যায়কৈ প্রশ্রম দেয়া যেমনিভাবে অন্যায় অনুরূপভাবে বাধাদানের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা প্রদর্শনও অন্যায়। কেননা, এতে অনক সময় হীতে বিপরীত হয়। তাই এক্ষেত্রে কাজ করতে হবে বুঝে-শুনে। প্রয়োজনে কোনো মুরব্বী বা আলেমের পরামর্শ নিতে হবে। যেভাবেই হোক এ ফেতনাকে ক্লখতে হবে। অন্যথায় একদিন মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এ অন্যায় প্রতিরোধ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

### অসৎকাজে বাধা প্রদানের দ্বিতীয় স্তর

অসংকাজ হাত দ্বারা প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলে যবানের মাধ্যমে তার প্রতিরোধ করতে হবে। আলোচ্য হাদীসে এটাই অসং কাজে বাধা প্রদানের দ্বিতীয় স্তর হিসাবে উল্লেখ হয়েছে। যবানের মাধ্যমে বাধা প্রদানের অর্থ হলো, অন্যায় অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিকে জনসম্মুখে কিংবা লোকালয়ে হেয়-প্রতিপন্ন নয়, বরং নির্জনে কোমল আচরণের মাধ্যমে ভালোবাসা দিয়ে বোঝাবে যে, ভাই, আপনার কাজটি অন্যায়, এটি না করা উচিত।

মনে রাখবেন, যবানের মাধ্যমে অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করার অর্থ এটা নয় যে, এটা একটি রুক্ষ পাথর, যা অন্যায়কারীর গায়ে মেরে দিতে হবে কিংবা এটি একটি লাঠি, যা তার মাথায় ছুঁড়ে মারতে হবে। বরং দরদ ও কোমলতার সঙ্গে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে। দেখুন, কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

লোকদেরকে আপন পালনকর্তার পথে কৌশল ও উত্তম উপদেশ দ্বারা আহবান করুন। –(সূরা নাহল : ১২৫)

### হ্যরত মুসা (আ.)-এর প্রতি কোমল আচরণের নির্দেশ

আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) বলতেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও হারুন (আ.) কে ফেরাউনের কাছে পাঠানোর সময় উপদেশ দিয়ে বদেছিলেন–

ভোনরা তার সঙ্গে কথা বলবে কোমলভাবে। আল্লাহ তা'আলা তো জানতেন যে, এ নরাধম ঈমানের আলোকিত পথে আসবে না। এরপরেও তিনি তার সঙ্গে কোমল আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানে হ্যরত মূসা (আ.)-এর চেয়ে উত্তম কোনো সংশোধনকারী যেমনিভাবে হবে না, তেমনিভাবে ফেরাউনের চেয়ে প্রথম্রন্ট ও দিতীয় কাউকে পাওয়া যাবে না। সুতরাং নবীদেরকে যখন নির্দেশ দেয়া হয়েছে এমন একজন পাপিষ্ঠের সঙ্গে নরম ভাষায় কথা বলার, তাহলে তনাহে লিঙ ব্যক্তিদের সঙ্গে নরম আচরণের নির্দেশ আমাদের প্রতি রয়েছে আরো জোরালোভাবে। অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে যবান কোমলতা মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে। তরবারির মত ব্যবহার করা যাবে না।

### এক যুবকের ঘটনা

এক যুবক এলো আল্লাহর রাসূলের দরবারে। বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে যিনা করার অনুমতি দিন। আমি আর পারছি না। দেখুন, যুবকটি আল্লার রাসূল (সা.)-এর কাছে কেমন আবদার করেছে। ব্যভিচারের মতো অন্যায় কাজের অনুমতি চেয়েছে। বর্তমানে কোনো পীর সাহেবের কাছে তার কোনো মুরিদ এরূপ কিছু চাইলে তিনি কী করতেন তাকে ৷ নিক্তয় ঘাড় ধরে বের করে দিতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) যুবকটির উপর রাগ হলেন না; বরং ভাবলেন, আহা বেচারা। অসুস্থ, অনুকম্পার উপযুক্ত। তিনি তাকে কাছে ডাকলেন। আদর করে তার কাঁধে হাত রাখলেন এবং বললেন, এর আগে তুমি আমাকে বল তো, তোমার বোনের সঙ্গে এ ধরনের আচরণ কেউ করতে চাইলে তোমার कि তা পছন্দ হবে? यूবक বললো, ना। রাসূলুল্লাহ (সা.) আবার বললেন, তোমার মা কিংবা মেয়ের সঙ্গে এ আচরণটি কেউ করতে চাইলে তুমি কি তা পছন্দ করবে? যুবক বললো, না, তা আমি মোটেও পছন্দ করবো না। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি যে মেয়ের সঙ্গে ব্যভিচার করবে, সেও তো নিন্চয় কোনো ব্যক্তির মা বা বোন বা মেয়ে হবে। ওই ব্যক্তি কি কখনও তার মা-বোন বা মেয়ের সঙ্গে এ ধরনের আচরণ মেনে নিবে? একথা শোনার পর যুবক বললো, এখন আমার সুমতি হয়েছে। আমি বুঝেছি। এ কাজটি আমি কখনও করবো না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) যুবকটিকে পরিতদ্ধ করলেন এভাবেই।

#### এক গ্রাম্য লোকের ঘটনা

এক গ্রাম্য লোক এলো মসজিদে নববীতে। আল্লাহর রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে উপবিষ্ট। লোকটি এসেই তড়িঘড়ি করে দু'রাকাত নামায পড়ে নিলো। তারপর এক বিস্ময়কর দু'আ করলো—

হে আল্লাহ! দয়া করুন আমাকে আর মুহাম্মদ (সা.)-কে। এছাড়া আর কারো উপর দয়া দেখাবেন না।'

দু'আুটি শুনে রাস্লুক্সাহ (সা.) বললেন, কি হে। তুমি তো আল্লাহর প্রশস্ত রহমতকে সংকীর্ণ করে ফেলেছ।

কিছুক্ষণ পর লোকটি পেশাব করে দিলো একেবারে মসজিদের আন্তিনায়।

সাহাবায়ে কেরাম তাকে বাধা দেয়ার জন্য এগিয়ে যেতে চাইলে রাস্লুল্লাহ (সা.) বললেন, পেশাব করতে দাও। একে বাধা দিও না। লোকটির পেশাব করা শেষ হলে রাস্লুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করার নির্দেশ দিলেন। আর লোকটিকে বুঝিয়ে বললেন, এটি মসজিদ। দুর্গন্ধ ও অপবিত্র করার জন্য একে বানানো হয়নি। একে পরিচহন্ন ও পবিত্র রাখতে হয় সব সময়। কারণ, এটা আল্লাহর ঘর।

দেখুন, রাস্লুল্লাহর (সা.) কঠোর বাক্যের পরিবর্তে কোমল কথা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন এ গ্রাম্য লোকটিকে।

# তোমাদের কাজ কথা পৌছিয়ে দেয়া

প্রশ্ন আসে, মানুষকে নরম কথা বললে তো তনতে চায় না, মানতে চায় না।
এর উত্তর হলো, মানা- না- মানা অন্যায় প্রতিরোধকারীর দায়িত্ব নয়। তাঁর
দায়িত্ব হলো সঠিকভাবে হক কথাটি তথু পৌছিয়ে দেয়া। যেমন কুরআন মন্ধীদে
ঘটনা বিবৃত হয়েছে যে, একটি সম্প্রদায় পাপাচারে ডুবে ছিলো। তদ্ধ পথে
আসার কোনো সম্ভাবনা তাদের মাঝে ছিলো না। ফলে তারা আযাবের উপযুক্ত
হয়ে গিয়েছিলো। ঠিক সে সময় আল্লাহর কিছু নেক বান্দা তাদেরকে
কোমলভাবে বোঝালেন যে, তোমরা কাজটি করো না। এটা তনে কেউ একজন
নসীহতকারীদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলো—

তোমরা এমন এক সম্প্রদায়কে উপদেশ কেন দিচ্ছো, আল্লাহর ফয়সালায় যাদের ধ্বংস অনিবার্য? এরা শুদ্ধ হবে– এ আশা নিতান্তই দুরাশা।

তখন আল্লাহর নেক বান্দারা উত্তর দিলেন مُعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ -ाणायावाव अखुद्र जामत्न के مُعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ প্রভুব্ন সামনে দোষমুক্তির জন্য ।

জর্বাং - যখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন - তোমাদের সামনে এ অন্যায় কাঞ্চ হয়েছে, তোমরা প্রতিরোধের কী চিন্তা করেছিলে? তখন আমরা ওজর পেশ করে বলবো যে, আমরা তাদেরকে বিভিন্নভাবে বৃঝিয়ে সং পথের প্রতি দাধয়াত দিয়েছি।

মূলত ইসলামের পতাকাবাহীর অন্তরে এ অনুভূতি জাগরুক থাকলে তার দাওয়াত তখন লোকেরা না মানলেও আশা করা যায় সে দায়িত্যুক্ত। হযরত বৃছ (আ.)-এর সাড়ে নয়শ বছরের দাওয়াতে মাত্র উনিশক্তন লোক সংপথে এসেছিলেন। এর কোনো দায় হযরত নৃহ (আ.)-এর উপর বর্তাবে না। কারণ, তাঁর দায়িত্ব তো ছিলো তথু পৌছে দেয়া। এ দায়িত্বে তিনি কোনো অবহেল্যা করেনি।

## অসৎ কাচ্ছে বাধা দেয়ার তৃতীয় স্তর

উল্লিখিত হাদীসে আরেকটি পদ্ধিতি বর্ণিত হয়েছে যে, যদি মুখ বা হাত ছারা বাধা দেয়ার সামর্থ্য না থাকে, তাহলে অন্তর ছারা খারাপ কাজকে ফুণা ও পরিবর্তন করবে। অন্তর দিয়ে পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হলো, ঐ খারাপ কাজের ব্যপারে এমন ঘৃণা প্রকাশ করা যে, তার চেহারায় অসম্ভষ্টির প্রতিক্রিয়া যেন কুটে উঠে এবং মন অস্থির হয়ে যায়, ফলে হাত বা মুখ ছারা বাধা প্রদানের সুযোগ খোঁজ করে।

# নিজের মাঝে অন্থিরতা সৃষ্টি করুন

বর্তমানে অন্যায়-অপরাধের জোয়ারে ভাসছে আমাদের সমাজ। ধরে নেয়া যাক, এগুলো প্রতিরোধের মত শক্তি ও সামর্থ্য আমাদের নেই। তাই বলে কি আমরা নির্বিকার থাকবো? না। বরং আমাদের মনের মাঝে অস্থিরতা থাকতে হবে। প্রত্যেকের মনে অন্যায় প্রতিরোধের অস্থিরতা তৈরি হলে ইনশাক্সাহ' এক সময় সমাজ পাপাচারমুক্ত হয়ে যাবে।

## রাসৃলুল্লাহ (সা.)-এর অস্থিরতা

আইয়ামে জাহিলিয়া। এ যুগেই এসেছিলেন রাসূলুক্লাহ (সা.)। তখনকার সমাজ আকণ্ঠ পাপাচারে ডুবে ছিলো। শিরক, কুফর, মূর্তিপূঁজা, আল্লাদ্রোহিতা প্রকাশ্য অন্যায়সহ হাজারো পাপাচারে সমাজ ছিলো জর্জরিত। কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলো না কেউই। সে সময়ে রাসূলুক্মাহ (সা.) কে নির্দেশ দেয়া হলো এদেরকে শুদ্ধ করার ফিকির করুন। নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর তিন বছর তো তাঁর কেটেছিলো হেরা গুহাতে ধ্যানমগ্ন ও আল্লাহর দরবারে দু'আ মুনাজাতের মাধ্যমে। এ তিন বছরে দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতিও তাঁকে দেয়া হয়নি। দীর্ঘ এ তিন বছর তিনি শুধু সমাজকে দেখেছেন, পাপাচারগুলো পর্যবেক্ষণ করেছেন। নিজের মনে এগুলোর প্রতি প্রচ্ছ ঘূণা তৈরি করেছেন। অন্তর্রক অন্যায়-অপরাধের মোকাবেলায় বিদ্রোহী করে তুলেছেন। অন্যায়-অপরাধকে দৃর করার জন্য অন্তরের মাঝে অন্তিরতা তৈরি করেছেন।

কারণ, এটাই ছিলো তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। অবশেষে এ অস্থিরতার মাঝেই রং ধরা শুরু হলো। তারপর যখন দাওয়াত ও তাবলীগের অনুমতি তিনি পেলেন, তখন অস্থির হৃদয় নিয়ে, হৃদয়ের সবটুকু আবেগ নিয়ে সমাজের মানুষের সামনে নিজের কথাগুলো রাখলেন। তাঁর অস্থিরতার বিবরণ কুরআন মজীদ চিত্রিত করেছে এভাবে—

মানুষ ঈমান আনে না কেন-এ দুঃখে আপনি নিজেকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেবেন না কি? –(সূরা শু'আরা : ৩)

তাই আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সাম্ব্বনা দিতে গিয়ে বলেছেন–

আপনার কাজ হলো তথু তাবলীগ করা।

নিচ্চেকে এভাবে টেনশনে ফেলে রাখবেন না। এতটা অস্থিরতা দেখাবেন না।

এরপরেও তিনি ছিলেন অস্থির। তাঁর কাছে যে-ই আসতো, তাকেই জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তির পথ দেখানোর ফিকির তাঁর অস্তরে থাকতো।

## আমরা হাতিয়ার ছেড়ে দিয়েছি

আমাদের বড় সমস্যা হলো, আমাদের মাঝে এ অস্থিরতাটা নেই। অন্যায়কে আমরা আজ অন্যায়ই মনে করি না। বুড়ো হয়ে গিয়েছে। চুল-দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছে। অন্যায় অপরাধ করতে দেখলেও মনের মাঝে সামান্যতম ব্যথাও অনুভূত হয় না। এতে প্রমাণিত হয় যে, সে অন্যায়কে অন্যায় হিসাবে বড় করে দেখে না। তাই তা দূর করার অস্থিরতাও তার মাঝে থাকে না।

#### কথায় কাজ হয় কথন?

অন্যায় দেখে মন অন্থির হলে তখন আল্লাহ তা'আলা তার কথার মাঝে একপ্রকার 'শক্তি' তৈরি করে দেন। হযরত মাওলানা নামুত্বী (রহ.) বলতেন, দাওয়াত ও তাবলীগের পূর্ণ জয়বা যার অন্তরে আছে, সে-ই মূলত দাওয়াত ও তাবলীগের হকদার। মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য যে অন্থিরতা, যেমন ক্ষুধা লাগলে খাবারের জন্য অন্তিরতার মতই দাওয়াত ও তাবলীগের জন্যও অন্থিরতা থাকতে হবে। তবে সে-ই হতে পারে দাওয়াত ও তাবলীগের আসল হকদার। হযরত শাহ ইসামাঈল শহীদ (রহ.)-এর অন্তরে আল্লাহ তা'আলা এরপ জয়বাই দান করেছিলেন। ফলে তাঁর একেকটি ওয়াজে হাজার-হাজার মানুষ তনাহ থেকে তাওবার উদ্দেশ্যে তাঁর হাতে হাত রাখতো।

# হ্যরত শাহ ইসমাঈশ শহীদ (রহ.)-এর ঘটনা

হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) একবার টানা দেড় থেকে দুঘণ্টা ওয়াজ করেছিলেন দিল্লির জামে মসজিদে। ওয়াজ শেষ করে তিনি মসজিদের সিঁড়ি বেয়ে নামছিলেন। এমন সময়ে এক ব্যক্তি তাড়াহুড়ো করে প্রবেশ করলো মসজিদে এবং তাঁকেই জিজ্ঞেস করলো, ভাই! মৌলভী ইসমাঈল সাহেবের ওয়াজ কি শেষ হয়ে গিয়েছে?

তিনি উত্তর দিলেন, হাা, ভাই! শেষ হয়ে গিয়েছে।

এটা শুনে লোকটি বললো, আহা! আমার খুব আফসোস হচ্ছে। আমার এতদ্র আসাটাই বিফলে গিয়েছে। অনেক দূর থেকে এসেছি ভাই। খুব আশা করে এসেছি যে, মৌলভী ইসমাঈলের ওয়াজ শুনবো। এখন তো দেখি আসাটাই বুখা গেলো। একথা শুনে ইসমাঈল শহীদ (রহ.) বললেন, ভাই আমিই ইসমাঈল। আসুন, এখানেই বসে পড়ুন। এ বলে তিনি লোকটিকে ওখানেই বসিয়ে দিলেন এবং সিঁড়িতে বসেই শুধু একটি লোককে সম্পূর্ণ ওয়াজ দ্বিতীয়বার শোনালেন। পরবর্তীতে কেউ একজন তাঁকে এর 'কারণ' জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন, প্রথম ও দ্বিতীয়বারের ওয়াজ তো আমি একজনের জন্যই করেছি। বড় মাহফিল ও অনেক লোকের সমাগম কিংবা এক-দূজন শ্রোতা হওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা, উভয়টাই তো আল্লাহর জন্য।

আল্লাহ তা'আলা দয়া করে এসব বুযুর্গের কিছু জ্ববা ও ইখলাস আমাদের অন্তরে দান করুন। আমীন।

মনে রাখবেন, এ জযবা, অস্থিরতা, আকুলতা ও ইখলাস যখন আসবে, তখন কমপক্ষে আমার ঘর-বাডির লোকেরা তো আশা করি ঠিক হয়ে যাবে।

#### সারকথা

সারকথা হলো, ব্যক্তিগতভাবে সংকাজের আদেশ দেয়া ও অসং কাজ থেকে সামর্থ্য থাকলে হাত ছারা, তা না হলে মুখ ছারা বাধা দেওয়া, তাও না হলে অন্তত অসং কাজ্যটিকে ঘৃণা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরবে আইন। আরাহ তা'আলা আমাদেরকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاحِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

# জানাতের দৃশ্যাবনী

"… जानाएउ धर्माकन श्रव क्रामार्य क्रितांस्त्र। सकर्त्रेष्ट्रिये धार्य जाँपित निक्ये। जानएज हारेर्य प्रमन की नियासज जार्ष्ट्र, या जामता प्रभन्ते पारेनि? क्रितास्य क्रितास जानार्यन, श्रां, प्रकृषि नियासज जासता प्रभने पार्किन जासार पिपात्र। सूजतार सकर्त्रोरे जासारत कार्ष्ट्र जाँत पिपात धार्यना करता।

विषित्र समायण सकल कानाणित सामान आसार जा जाला जाला सहायक ख्रकामा करायन। कानाणितित काष्ट्र मत्न राय, এ मरान तमामाण्य जूलनाम पूर्वत सकल तमामण এक्वारत कृष्ट्र। मत्न राय, এमेरे राला सर्वाश्व तमामण। এखाय मरान खडूत पीपात लाख्त पतिपूर्व जानत्मत मध्य पिरम এ पत्रवारात समाणि धारेय। जात्रपत सकल्लेर (पौर्ष्ट्र याय निक-निक ठिकानाम।"

# জান্নাতের দৃশ্যাবলী

اَلْحَمْدُ لِلّٰه نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ اَعْمَالَنَا، مَنْ يَهْدهِ اللهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُنْفِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَأَ إِلهَ اللهِ اللهِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، واَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .... صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ :

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ - بِسَّمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ وَتِلْكَ الْحَنَّةُ الَّتِيُّ أُورِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ٥ (سورة الزحرف: ٧٢-٧٣)

أَمَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمُ ، وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْنُ وَالْحَمْدُ لِلهِ الْكَرِيْنُ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِيْ الْعَالَمِيْنَ \_ رَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ \_ \_

হাম্দ ও সালাতের পর! সম্মানিত ভাইয়েরা!

মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে জানার কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই। এ জন্য কোনো বিদ্যা বা কৌশল মানুষ আজও আবিষ্কার করতে পারেনি। এ পৃথিবীকে যে বিদায় জানিয়েছে, কেবল সে-ই বলতে পারে ওখানকার অবস্থা। আমরা যারা এখনও বেঁচে আছি, তারা ওখানকার সম্পর্কে কিছুই জানি না।

## এক বুযুর্গের বিস্ময়কর ঘটনা

আব্বাজান মুক্টী শকী (রহ.) প্রায়ই এক বুযুর্গের ঘটনা আমাদেরকে শোনাতেন। বুযুর্গকে তাঁর মুরিদরা একদিন বললো, হযরত, এ পৃথিবী ছেড়ে যে-ই চলে গেছে, সে আর ফিরে এসে আমাদের কোনো খবর দিচ্ছে না, সে কোথায় গেলো, তার সঙ্গে কেমন আচরণ করা হলো, কী দৃশ্য সে দেখলো– কিছুই আমাদেরকে জানাচ্ছে না। তাই আমাদেরকে একটা উপায় বলে দিন, যেন আখেরাতের সম্পর্কে ধারণা নিতে পারি। সেখানকার যাবতীয় অবস্থা জানতে পারি।

বুযুর্গ বললেন, আছো। আমার যখন মৃত্যু হবে, তারপর যখন কবরে রাখা হবে। তখন তোমরা আমার কাছে একটি কলম ও এক টুকরো কাগজ রেখে দিয়ো। তাহলে সুযোগ পেলে তোমাদেরকে সেই জগত্বে অবস্থা– লিখে জানাবো। বুযুর্গের কথায় মুরিদরা খুব প্রীত হলো যে, এতদিন পর একটা উপায় পাওয়া গেলো।

একদিন বুযুর্গের ইনতেকাল হলো। তাঁকে কবরে রাখা হলো। তখন একটি কলম ও এক টুকরো কাগজ তাঁর পাশে রেখে দেয়া হলো। বুযুর্গ ওই সময় একথাও বলে রেখেছিলেন যে, দ্বিতীয় দিন এসে তোমরা আমার কবর থেকে কাগজটি তুলে নিয়ো। সে অনুযায়ী যখন তারা বুযুর্গের কবরের কাছে গেলো, দেখতে পেলো কবরের উপর এক টুকরো লিখিত কাগজ পড়ে আছে। কাগজটি দেখে তো তারা মহা খুশি যে, এতদিন পর পরকাল সম্পর্কে কিছু সংবাদ তো পাওয়া গেলো। কিন্তু কাগজটি হাতে নেয়ার পর দেখতে পেলো তাতে লেখা আছে—

یہاں کے حالات دیکھنے والے ہیں ، بتانے والے نہیں معامم معالات دیکھنے والے ہیں ، بتانے والے نہیں معامم معام معام

সত্য-মিখ্যা আল্লাহই ভালো জানেন। হতে পারে ঘটনাটি সত্য আবার মনগড়াও হতে পারে। ঘটনাটি যা-ই হোক, বাস্তবতা এমনই। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা পরকালীন অবস্থাকে এমন দুর্বোধ্য করে রেখেছেন, যার সম্পর্কে এ জগতের কেউ কিছু জানে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এবং পবিত্র হাদীসে তাঁর রাসূল (সা.) এ সম্পর্কে যতটুকু বলেছেন, আমাদের জানার ঝুলি ততটুকুই। কুরআন-হাদীসের মাধ্যমে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, সেখান থেকে কিঞ্জিত আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য।

## সর্বনিমু জান্লাতীর অবস্থা

বিখ্যাত সাহাবী হযরত মুগীরা ইবনে ত'বা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হযরত মুসা (আ.) আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহ। বেহেশতিদের মধ্য থেকে সবচেয়ে নিমুস্তরের বেশেহতে কে থাকবে? আল্লাহ তা'আলা উত্তর দিয়েছিলেন, যখন সকল বেহেশতি জানাতে চলে যাবে, জাহান্নামিরা চলে যাবে জাহান্নামে তখন এক ব্যক্তি জানাতের বাইরে থেকে যাবে। সে জানাতের আশেপাশে কোথাও ঠাই নিবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, দ্নিয়াতে থাকাকালে নিশ্চয় তুমি বড়-বড় রাজা বাদশার বিভিন্ন গল্প গুনেছ।

সেসবের মধ্য থেকে ভোমার পছন্দনীয় আমাকে বল। কতটা বিস্তৃত ছিলো তাদের রাজতু তোমার দ্বারা যতটা সম্ভব আমাকে শোনাও।

তখন সে ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ আমি অমুক-অমুক বাদশাহর গল্প তনেছি। তাদের রাজত্ব ছিলো বিশাল। তারা আপনার পক্ষ থেকে বিপুল নেয়ামত পেয়েছিলো। আহা। আমিও যদি সেরকম রাজত্ব পেতাম। এভাবে সে তার জ্ঞানের ঝুলি থেকে চারজন বাদশার গল্প শোনাবে, যারা দুনিয়াতে বিভিন্ন সময়ে রাজত্ব করেছিলো। বিস্তারিত শোনার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তুমি তো তাদের রাজত্বের কথা শোনালে, তাদের এলাকার কথাও শোনালে; কিন্তু ভাদের জীবনের ভোগ-বিলাসের কথা তো কিছুই বললে না। তখন সে তার ইচ্ছেমত তাদের সেসব ভোগ-বিলাসের কথা তুলে ধরবে। আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আচ্ছা, যেসব রাজা-বাদশাহর গল্প, তাদের রাজত্বের গল্প, তাদের এলাকার গল্প ও ভোগ-বিলাসের গল্প আমাকে তনিয়েছ, তার সবওলোই যদি একসঙ্গে তোমাকে দেয়া হয়, তাহলে তুমি কি খুশি হবে? তখন লোকটি আর্য করবে, হে আল্লাহ। এর চাইতে মহান নেয়ামত আর কী হতে পারে? আমি অবশ্যই খুশি হবো। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার গল্পের চার রাজা-বাদশাহ, তাদের নয়নাভিরাম রাজত্ব ও ভোগ-বিলাসের চেয়েও দশগুণ প্রাচুর্য্য আমি তোমাকে দান করলাম। আল্লাহ তা'আলা হযরত মৃসা (আ.)-কে বললেন, সর্বনিমু বেহেশতির অবস্তা হবে এমনই। এ কথা শোনার পর হ্যরত মৃসা (আ.) বললেন, হে আল্লাহ। এ যদি হয় সর্বনিমু বেহেশতির অবস্থা, তাহলে আপনার সেই প্রিয় বান্দার অবস্থা কেমন হবে, যাকে আপনি উচ্চতর জান্নাত দান করবেন? আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার প্রিয় বান্দা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে, তার সম্মানে আমি যেসব আয়োজন করবো, সেগুলো তো সৃষ্টি করে আমি এক সুরক্ষিত ভারারে এমনভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি যে–

مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ يَسْمَعْ أُذُنَّ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ اَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ

যা কোনো চোখ দর্শন করেনি, কোনো কান যার কথা শ্রবণ করেনি এবং যা কোনো মানুষ আজও কল্পনা করেনি।

# আরেকজন সর্বনিমু জান্লাতির অবস্থা

অপর এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুরাহ (সা.) বলেছেন, সর্বশেষ যে ব্যক্তি জানাতে প্রবেশ করবে, তার অবস্থা হবেল বদ-আমলের কারণে প্রথমে তার ঠিকানা হবে জাহান্লাম। কারণ, মুমিন বান্দাও বদ-আমল করলে তার শান্তি ভোগ कर्त्राण्ड रत्त । अञ्चना त्म श्रव्याम जारान्नारम यात्त । जारान्नारम मध्य रुउग्रा जवहाग्र সে আল্লাহর কাছে আর্য করবে, হে আল্লাহ। জাহান্নামের অগ্লিজিহ্বা ও তার উত্তাপ আমাকে পুড়ে ফেলেছে। আমার প্রতি বড় দয়া হবে যদি আমাকে ক্ষণিকের জন্য হলেও জাহান্নাম থেকে উঠিয়ে পাড়ে বসিয়ে দেন, যেন ক্ষণিকের জন্য হলেও আগুনের দহন থেকে বাঁচতে পারি। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, এরপরে আরও কিছু দাবী করবে না তো? বান্দা বলবে, হে আল্লাহ। আমি ওয়াদা দিচ্ছি, এরপর আমি আপনার কাছে কোনো কিছু দাবী করবো না। আল্লাহ বলবেন, ঠিক আছে, তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি। তারপর ওই ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে জাহান্নামের পাড়ে বসিয়ে দেয়া হবে। জাহান্নামের পাড়ে ঠাই নেয়ার পর তার বিবেক-বৃদ্ধি ও চিন্তাশক্তিতে আরও কিছু পাওয়ার আশা ঝিলিক দিয়ে উঠবে। সে পুনরায় ফরিয়াদ করবে, হে আল্লাহ। জাহান্রামের অগ্নিগর্জ থেকে মুক্তি দিয়েছেন তো আপনিই। এটা আপনার করুণা। কিন্তু বসিয়েছেন এমন ছানে, যেখানে জাহান্লামের অগ্নিজিহ্বা যখারীতি আমাকে লেহন করছে। যদি আমাকে সামান্য সময়ের জন্য এমন স্থানে জায়গা দিতেন, যেখানে জাহান্নামের উন্তাপ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলবেন, বান্দা, তুমি তো সবেমাত্র বলেছিলে যে, আর কোনো কিছু চাইবে না। সে ওয়াদা কি তুমি লংঘন করছো? বান্দা বলবে, হে আল্লাহ! বেশি নয় আমাকে এখান থেকে একটু দূরে নিয়ে যান। অঙ্গীকার করছি, এরপর আর কোনো কিছু দাবী করবো না।

আল্লাহ তা'আলা এবারও তার ফরিয়দ কবৃল করবেন। তাকে এমন স্থানে স্থানান্তরিত করবেন, যেখান থেকে জান্নাতের হৃদয়কাড়া দৃশ্যাবলী অবলোকন করবে। কিছুক্ষণ পর তার চিন্তাশক্তি আরো প্রখর হয়ে উঠবে। ফরিয়াদ করবে, হে আল্লাহ! সবই আপনার করুণা। আমাকে জাহান্নামের অগ্নিশিখা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এমন স্থানে বসতে দিয়েছেন, যেখান থেকে জান্নাতের হৃদয়কাড়া দৃশ্যাবলী স্পষ্ট দেখা যায়। আমাকে আরেকটু সুযোগ দিন, যেন জান্নাতের দরজার কাছাকাছি যেতে পারি এবং জান্নাতটাকে একটু দেখে নিতে পারি। আহা! জান্নাত না জানি কেমন।

আল্লাহ বলবেন, বান্দা। তুমি কিন্তু আবারও অঙ্গীকার ভঙ্গ করছো। বান্দা বলবে, হে আল্লাহ। আপনি যখন একান্ত দয়া করে আমাকে এ পর্যন্ত এনে দিয়েছেন। তখন জান্নাতটাও অস্তত একনজর দেখতে দিন। আল্লাহ বলবেন, একনজর দেখতে দিলে তুমি তো বলবে, আমাকে একটু ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিন। বান্দা বলবে, হে আল্লাহ আমাকে তথু এক নজর দেখতে দিন, এরপর আর কিছুই বলবো না। তারপর মহান আল্লাহ তাকে জান্লাতটা একনজর দেখার সুযোগ দিবেন। কিন্তু আল্লাহর জান্লাত এক ঝলক দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সে ফরিয়াদ করে উঠবে, হে আল্লাহ। ইয়া আরহামার রাহিমীন। আপনি যখন আমাকে এত দয়া করেছেন, এবার আরেকটু দয়া করুন। মেহেরবানী করে এর ভেতরেও প্রবেশ করিয়ে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, দেখ বান্দা! প্রথমেই বলেছিলাম তুমি অঙ্গীকার ডঙ্গ করবে। কিন্তু আমার অনুহাহে যখন তোমাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছি, তখন তোমাকে আর নিরাশ করবো না। ভেতরেও প্রবেশ করাবো। আর সেখানেও তোমাকে গোটা পৃথিবীর সমান এলাকা দান করবো। বান্দা বলবে, আল্লাহ গো! ওগো আরহামুর রাহিমীন! ওগো দয়ার সাগর। করুণার আধার। আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন? এও কী সম্ভব? আমার মত নগণ্য গোলাম এত বিশাল জান্নাতের অধিকারী হবো কেমন করে? আল্লাহ বলবেন, আমি কারো সঙ্গে ঠাট্টা করি না। সত্যিই আমি তোমাকে এমন জান্নাত দান করলাম।

# 'यूসानमान विय्यिङ्क' रामीम

হাদীস শরীফে এসেছে, রাস্লুল্লাহ (সা.) হাদীসটি বলার সময় হেসে ফেলেছিলেন। তারপর যেসব সাহাবী তাঁর কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছেন, তাঁরাও নিজেদের শিষ্যদের কাছে হাদীসটি বর্ণনা করার সময় হেসে ফেলতেন। তারপর সেই শিষ্যগণও তাদের শিষ্যদের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করার সময় হাসেন। এমনকি রাস্লুল্লাহ (সা.) এর যুগ থেকে এযুগ পর্যন্ত মুহাদ্দিসগণ যখনই হাদীসটি বর্ণনা করেন, তখন তারা হাসেন। যারা তাদের কাছ থেকে হাদীসটি শোনেন, তারাও হাসেন। যার কারণে এ হাদীসকে 'মুসালসাল বিয্যিহ্ক' হাদীস বলা হয়।

# গোটা পৃথিবীসমান জান্নাত

এ হলো সকলের পরে যে জানাতে যাবে, তার জানাত। দেখুন, তার জানাতাটাও হবে এ বিশাল পৃথিবীর সমান। কাজেই উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন বেহেশতির জানাত না জানি কেমন হবে? কত বিশাল হবে! আসলে আমরা তো এ পৃথিবীর চৌহদ্দিতে পড়ে আছি। পরকালের কোনো বাতাসও আমাদেরকে স্পর্শ করেনি। তাই ওই জগত সম্পর্কে যথাযথ অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে যখন আমরা তনি, এ পৃথিবীর সমান হবে একজন নিমুক্তরের বেহেশতির জানাত, তখন আমরা তাজ্জব বনে যাই। ভাবি, যদি সে এ বিশাল জানাত পেয়েও বসে, তাহলে এ দিয়ে করবেটা কী? এর কারণ মূলত আমরা ওই জগত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নই।

#### পরজগতের উপমা

পরকালের তুলনায় আমাদের অবস্থা তো মায়ের পেটে অবস্থানরত শিশুর মতই, যার গায়ে এ পৃথিবীর বাতাস এখনও স্পর্শ করেনি। সে নিজের মাতৃগর্ভকেই মনে করে সবকিছু। তারপর যখন পৃথিবীতে আসে, তখনই টের পায় এ পৃথিবীর তুলনায় তার মায়ের গর্ভ কতটা সংকীর্ণ ও ছোট ছিলো। আল্লাহ তা'আলা যদি নিজের সম্ভট্টিসহ দয়া করে সেই জগতটা দান করেন, তাহলে বৃঝতে পারতো কত বিশাল সূপ্রশস্ত ও প্রাচুর্য্যময় সে জগত। সে জগতটা মুমিনদের জন্যই।

#### জান্নাত ওধু তোমাদের জন্য

আমাদের শায়খ ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন, 'আলহামদুলিল্লাহ' জান্নাত মুমিনদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। ঈমানদারই হবে জান্নাতের অধিকারী। তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলাকে বাস্তবেই বিশ্বাস করে থাক, তাহলে এও বিশ্বাস কর যে, জান্নাত ওধু তোমাদের জন্য। তবে তাতে প্রবেশের জন্য কণ্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিতে হবে, কিছু রিয়াযত-মুজাহাদা করতে হবে। কিছু কাজ করতে হবে। ওই কাজগুলো করো। তবেই তোমরা তোমাদের জন্য তৈরিকৃত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা করুণা করে আমাদেরকে জান্নান্ত নসিব করুন। আমীন।

#### হ্যরত আরু হ্রায়রা (রা.) এবং আখেরাত ভাবনা

সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (রহ.) ছিলেন একজন উচ্ন্তরের তাবিঈ। ছিলেন একজন বড় মাপের ওলী ও হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর শিষ্য। তাঁর বন্ডব্য- একবার আমি আমার ওস্তাদ হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর সঙ্গে বাজারে গিয়েছিলাম। সেদিন ছিলো জুমার দিন। তিনি কোনো কিছু কেনার ইচ্ছা করলেন। সদাই-পাতি করলেন। ফেরার পথে আমাকে বললেন, সাঈদ। আমি দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও তোমাকে জান্নাতের বাজারেও এভাবেই এক্ত্রিত করুন। দেখুন। এ হলো সাহাবায়ে কেরাম। তাদের সাবক্ষিণক ভাবনাই ছিল্টে আখেরাতকে ঘিরে। সামান্য প্রসঙ্গ এলেই তাঁরা আখেরাতের ভাবনায় মগ্ন হয়ে যেতেন। এ চেতনা তাদের মাঝে ছিলো সদাজাগ্রত। তাঁরা সজাগ থাকতেন, যেন পার্থিব কাজ্ব-কর্ম আখেরাত থেকে তাদেরকে গাফেল না করে ফেলে। মানুষ সাধারণত পার্থিব কাজ্ব-কর্মের ঘোরে পড়েই আখেরাতের জীবনকে র্ছলে যায়। হয়রত আবু হুরায়রাকে দেখুন! দুনিয়ার কাজ তথা বাজারসদাই করহেন এবং এরই ভেতরে নিজের জন্য ও শিষ্যের জন্য দু'আ করহেন, যেন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতের বাজারে গিয়ে মিলিত হওয়ার তাওফীক দান করেন।

#### জানাতের বাজার

সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (রহ.) বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-কে প্রশ্ন করপাম, জান্লাতেও বাজার হবে কি? কারণ, আমরা তো তনেছি যে, সেখানে সবকিছুই বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। আর বাজারে তো বেচা-কেনা হয়। আবু ছরায়রা (রা.) উত্তর দিশেন, জান্লাতেও বাজার বসবে। আমি রাস্পুরাহ (সা.)-কে বলতে তনেছি, জান্লাতে বাজার বসবে প্রতি জুমু'আবারে। বাজারে বেহেশতিগণ উপস্থিত হবেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, বেহেশতিগণ যখন নিজ-নিজ জান্নাতে চলে যাবে, সেখানের সুখ-আনন্দ ভোগ করতে থাকবে এবং সেখানে বর্ণনাতীত নেয়ামতে তারা আত্মহারা থাকবে। এমনকি সেখান থেকে কোথাও যাওয়ার কথা তারা কল্পনাও করতে পারবে না। ইত্যবসরে একজন ঘোষক হঠাৎ ঘোষণা করবে, সকল বেহেশতিকে দাওয়াত করা হচ্ছে, তারা যেন নিজ নিজ জানাত থেকে বের হয়ে বাজারের দিকে যান। এ ঘোষণা **শো**মার পর বেহেশতিগণ নিজ নিজ ঠিকানা থেকে বের হয়ে বাজারের দিকে চ্পতে তরু করবেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখতে পাবেন মহা বিস্ময়কর কাণ্ড! নানা প্রকার মনোহর সাম্রগী সেখানে থরে-থরে সাজানো রয়েছে, জীবনে যেগুলো তারা কখনও দেখেনি। তবে সেখানে কোনো ধরনের বেচা-কেনা হবে না, বরং ঘোষণা করা হবে, যার যেটা পছন্দ**েসে যেন তা তুলে নি**য়ে যায়। তারপর বেহেশতিগণ বাজারের একপ্রান্ত

থেকে অপর প্রান্তে হেঁটে যাবে। তাদের জন্য অপেক্ষমান নানা বিস্ময় তারা দেখতে পাবে। যার যেটা পছন্দ হবে, সে সেটা নিজের মত তুলে নিয়ে যাবে।

#### জান্নাতে আক্লাহর দরবার

কেনাকাটা পর্ব শেষ হবার পর পুনরায় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হবে, সবাই আল্লাহর দরবারে সমবেত হোন। ঘোষণা শোনার পর সকলেই সমবেত হবে মহান আল্লাহর মহান দরবারে। তখন তাদেরকে বলা হবে, আজকের এ দিনটি সেদিন, দুনিয়াতে জুমাবার হিসাবে যা তোমরা পেতে। এ দিনটিতে দুনিয়াতে ভোমরা জুমার নামাযের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে গিয়ে সমবেত হতে। সেদিনের একত্র হওয়ার বিনিময়ে আজ তোমাদেরকে জান্লাতেও একত্র হওয়ার সুযোগ করে দেয়া হলো। আল্লাহর এ দরবারে সেদিন সকল বেহেশতির জন্য কুরসি পাতা থাকবে। দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলকে দাওয়াত দেয়া হবে। কারও কুরসি হবে মূল্যবান হীরা-জহরতের, কারও কুরসি হবে সোনার, কারও কুরসি হবে রুপার। সকলেই নিজের স্তর অনুযায়ী কুরসি পাবে। তবে প্রত্যেকের কাছে নিজের কুরসিটা এতটা মূল্যবান হবে যে, অপরের কুরসি দেখে অতৃপ্তির সামান্যতম আক্ষেপও তার মাঝে জাগ্রত হবে না। কেননা, জান্নাত মানেই আক্ষেপ, হতাশা, দুঃখ ও বেদনামুক্ত এক সুখময় পরিবেশ। জান্নাতে সবচাইতে নিমুমানের মর্যাদার অধিকারী যারা হবে, তাদের কুরসিগুলোর চারপাশে মিশ্ক-আম্বরের টিলা নির্মিত থাকবে। এভাবে বেহেশতিগণ প্রত্যেকেই যখন নিজ নিজ আসন গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহর দরবারের সূচনা হবে ইস্রাফিল (আ.)-এর কর্চ্চে কালামে পাক তেলাওয়াতের মাধ্যমে। তিনি এমন সুরে আল্লাহর কালাম ও প্রশংসাবাণী শোনাবেন যে, তাঁর সূর-মূর্ছনার কাছে পৃথিবীর সকল সুর-বাদ্য ও শিল্প মনে হবে একেবারে তুচ্ছ।

# মিশৃক ও জাফরানের বৃষ্টি

আল্লাহর কালাম ও প্রশংসাবাণী শোনানোর পর আকাশ ছেয়ে যাবে ঘন মেঘে। মনে হবে এখনই বৃষ্টি শুরু হচ্ছে। বেহেশতিগণ মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকবে। ইতোমধ্যে শুরু হবে মিশ্ক ও জাফরনের বর্ষণ। কী সিগ্ধ, কী ঝিরঝিরে, কী মিষ্টি ঘাণ ছড়ানো বৃষ্টি – যা এ পৃথিবীতে কোনোদিন কেউ কল্পনাও করেনি।

তারপর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে এক প্রকার বাতাস প্রবাহিত হবে। আলতোভাবে সে বায়ু সকলকে স্পর্শ করে যাবে। এতে সকলেই এক অন্যরকম সজীবতা ও প্রশান্তি অনুভব করবে। সেই সাথে তাদের চেহারা ও শরীরের সৌন্দর্য আরও ঝলমলিয়ে উঠবে। তাদের পূর্বের রূপ-গুণ আরো অনেকগুণ বেড়ে যাবে। তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সকলকে বেহেশতি পানীয় পরিবেশন করা হবে। পৃথিবীর কোনো পানীয়ের সঙ্গে সে পানীয়ের তুলনা চলে না।

## জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত আল্লাহর দীদার

তারপর্ম আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমরাই বলো, দুনিয়াতে যে আমি তোমাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিলাম তোমাদের ঈমান ও নেক আমলের বিনিময়ে অমুক-অমুক নেয়ামত দান করবো, সে সকল নেয়ামত তোমরা বুঝে পেয়েছ, না-কি এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে?

তখন জান্নাতবাসী প্রত্যেকেই একবাক্যে বলবেন, হে আল্লাহ। যেসব নেরামত আপনি আমাদেরকে দান করেছেন, এর চাইতে বড় নেরামত আর কী হতে পারে? আপনি কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছেন পরিপূর্ণভাবেই। আমরা আমাদের প্রতিটি আমলের বিনিমর পেরে গেছি। এখন কোনো কিছুর প্রতি আমাদের আর আগ্রহ নেই। সব রকমের সুখ-শান্তি আমরা পেয়েছি, কামনা-বাসনার কিছু আমাদের মাঝে আর নেই। এরপরেও আর কী বাকি থাকতে পারে?

হাদীস শরীক্ষে এসেছে, এখানেও ওলামায়ে কেরামের দরকার হবে। এ প্রশ্নের উত্তরের সময় সকলেই ছুটে যাবে তাঁদের নিকট। জানতে চাইবে— এমন কী নেয়ামত আছে, যা আমরা এখনও পাইনি? ওলামায়ে কেরাম জানাবেন, হাা, এখনও একটি নেয়ামত বাকি আছে। তোমরা আল্লাহর দরবারে তাঁর দীদার প্রার্থনা করো। তখন সকল বেহেশতি একবাক্যে প্রার্থনা করে উঠবে, হে আল্লাহ! এখনও একটি মহান নেয়ামত আমরা পাইনি।

তা হলো আপনার দীদার। এ নেয়ামত এখনও বাকি আছে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হাাঁ, একটি নেয়ামত এখনও তোমরা পাওনি। এখনই তোমাদেরকে এ নেয়ামত দিয়ে ধন্য করা হবে। এরপর সকলেই আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা সকলের সামনে নিজের মহান সন্তাকে প্রকাশ করবেন। বেহেশতিদের কাছে এ সুমহান নেয়ামতের তুলনায় পূর্বের সকল নেয়ামত মনে হবে একেবারে নগণ্য ও তুচ্ছ। মনে হবে এটাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। মহান প্রভুর দীদার লাভের পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্য দিয়ে এ দরবারের সমাপ্তি ঘটবে। তারপর সকলেই পৌছে যাবেন নিজ-নিজ ঠিকানায়।

রূপ-সৌন্দর্য আরও বেড়ে যাবে। বেহেশতি পুরুষগণ যখন নিজ-নিজ ঠিকানায় গিয়ে পৌছবেন, তখন তাঁদের স্ত্রী ও হুরগণ জিজ্ঞেস করবে, আজ তোমাদের কী হয়েছে? তোমাদের চেহারার রূপ-লাবণ্য অনেক বেড়ে গেছে। তোমরা এত রূপ-লাবণ্য কোথায় পেলে?

তখন তারা বলবে, আমরা তোমাদেরকে যেমন রেখে গিয়েছিলাম, তোমরাও তো দেখি তার চেয়েও অনেকগুণ বেশি রূপবতী ও লাবণ্যময়ী হয়ে ওঠেছ! রূপের জৌলুস তো দেখি উপচে পড়ছে!

হাদীস শরীকে এসেছে, রাস্লুল্লাহ (সা.) ব লছেন, উভয় শ্রেণীর এ উপচানো রূপ-ও সৌন্দর্য মূলত ওই বাতাসের স্পর্শের কারণে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রবাহিত হয়েছিলো।

সারকথা হলো, জান্নাতে জুমার দিন অনেক বিশাল সমাবেশ হবে। বাজার বসবে। আল্লারহ দীদার হবে। এটা আল্লাহ্ তা'আলারই একান্ত করুশা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ সৌভাগ্য নসিব করুন। আমীন।

# জানাতের নেয়ামতসমূহ কল্পনাকেও হার মানাবে

আগেই বলেছি, পৃথিবীর কোনো ভাষা, শব্দ, ব্যাখ্যা কিংবা শিল্প দিয়ে জান্লাভের প্রকৃত দৃশ্য চিত্রায়িত করা সম্ভব নয়। কেননা, এক হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেছেন—

আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমনসব নেয়ামত প্রস্তুত রেখেছি, যা আজ পর্যন্ত কোনো চক্ষু দর্শন করেনি, কোনো কান শ্রবণ করেনি এবং কোনো অন্তর কল্পনাও করতে পারেনি।

তাই ওলামারে কেরাম বলেছেন, জানাতের নেরামতসমূহের নাম দুনিরার নেরামতসমূহের মতই থাকবে। যেমন সেখানে হরেক রকমের ফলমূল থাকবে, আনার থাকবে, খেজুর থাকবে ইত্যাদি। কিন্তু সেওলো স্বাদে, সুগন্ধিতে ও প্রকৃতিতে কেমন হবে দুনিরার মানুষ তা কল্পনা করতেও অক্ষম। হাদীস শরীফে এসেছে, জান্নাতে বড় বড় অট্টালিকা হবে। কিছু সেগুলোর সৌন্দর্য্য ও অপূর্ব ব্যবস্থাপনা আমরা এ দুনিয়াতে বসে কল্পনাও করতে সক্ষম নয়। হাদীস শরীফে আছে, জান্নাতে শরাব থাকবে, দুধ থাকবে, মধুর নহর থাকবে। কিছু সেগুলোর স্বাদ ও কমনীয়তা আমরা এ দুনিয়াতে বসে কল্পনাও করতে সক্ষম নই।

#### সেখানে ভয় কিংবা চিম্ভা থাকবে না

জান্নাতের সবচে বড় নেয়ামত, যা দুনিয়ার জীবনে আমরা কল্পনাও করতে পারি না, জাহলো সেখানে কোনো প্রকার ভয় কিংবা চিন্তা থাকবে না। দুঃখ, বেদনা, দুঃন্চিন্তা, বিষণ্ণতার বিন্দুমাত্রও কাউকে সেখানে স্পর্শ করবে না। সেখানে অতীত নিয়ে কোনো টেনশন থাকবে না, ভবিষ্যত নিয়ে কোনো আশংকা থাকবে না। মূলত এটা এমন এক নেয়ামত, যা এ পার্থিব জগতে অর্জন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ, এজগতকে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, এখানে কোনো রস-আনন্দই পূর্ণতা লাভ করে না।

এখানে আনন্দ ও নিরানন্দ ভোগ ও দুঃখ, মজা ও চিন্তা একই সঙ্গে চলে।
যেমন আপনি খানা খাচ্ছেন। অত্যন্ত সুস্বাদু খাবার। মজাও পাচ্ছেন বেশ। কিন্তু
সেইসঙ্গে মনের ভেতর এ দুশ্চিন্তাও জেগে আছে, যদি বেশি খাই, তাহলে
বদহজম হতে পারে। কোনো পানীয় পান করছেন। সুস্বাদু ও কোমল পানীয়।
কিন্তু পান করার সময় এ ভয়ও ইতিউতি করছে যে, গলায় আটকে যায় কিনা
কিংবা ঠাণ্ডা লেগে যায় কিনা। অর্থাৎ এখানে প্রতিটা আনন্দের পেছনে একটা
দুশ্চিন্তা তাড়িয়ে ফেরে। এ যেন কখনই আলাদা হতে চায় না। কিন্তু আল্লাহ
তা'আলা জান্নাতকে সব ধরনের দুশ্চিন্তা, ভয়, আশংকা ও দুঃখ-বেদনা থেকে
পুরোপুরি মুক্ত রেখেছেন। সেখানে কেউ কোনো ভয় করবে না, দুশ্চিন্তা করবে
না, আশংকা করবে না, দুঃখ-বেদনা পাবে না। সেখানে অতীত-ভবিষ্যত সবই
সমান। কারও মনে বেদনার বিন্দুমাত্র ছোঁয়াও স্পর্শ করতে পারবে না। মনের
প্রতিটি বাসনাই সেখানে পূর্ণতা পাবে।

## দ্নিয়াতে জান্নাতের নেয়ামতসম্হের ঝলক

মূলকথা হলো, মানুষ বড়ই বাস্তবতাপ্রিয়। বাস্তবতা তার সামনে প্রতিভাত হওয়া পর্যন্ত সে অনেক বড়-বড় বিষয়কেও সংশয়যুক্ত মনে করে। কিন্তু আদিয়ায়ে কেরাম, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানের এমন ভাগ্যর দান করেছেন, যা অন্য কোনো মানুষকে দান করেননি। তাঁরা আমাদেরকে জানাত ও ভার নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে অকাট্য সংবাদ দিয়েছেন। তাঁদের সে সংবাদের চাইতে সুনিশ্চিত আর কোনো সংবাদ হতে পারে না। এমর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

আর তোমরা ধাবিত হও আপন প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে ও সেই জানাতের দিকে, যার প্রশন্ততা আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা প্রস্তুত হয়েছে মুন্তাকিনগণের জন্য। (সূরা আলে-ইমরান: ১৩৩)

# জান্নাতের চৌহদি কটকাকীর্ণ

আজীমুশ্বান জান্লাত। তার নেয়ামতও আজীমুশ্বান। কিন্তু এ জান্লাত সম্পর্কেরাসূলুক্সাহ (সা.) বলেছেন—

আল্লাহ তা'আলা জানাতকে অপছন্দনীয় বিষয়াবলী দ্বারা আবৃত করে রেখেছেন। অর্থাৎ- জান্লাতের পথ কঠিন। এপথে চলতে মানুষকে নিজের নফসের বিরুদ্ধে লড়তে হয়। যেমন- একটি সুউচ্চ অট্টালিকা যার চারিপাশে বিছিয়ে রাখা হরেছে প্রচুর কাঁটা। এ নয়নাভিরাম অট্টালিকায় যদি কেউ পৌছতে চায়, ভাহলে তাকে অবশ্যই এ কাঁটাগুলো অতিক্রম করে যেতে হবে। এ ছাড়া সে এ সুরম্য মহলে প্রবেশ করতে পারবে না। মহলের ভোগ-বিলাসিতাও ভোগ করতে পারবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা বিশাল জান্রাত নির্মাণ করে রেখেছেন। কিন্তু তার পথে প্রচুর কাঁটা, যে পথ অতিক্রম করা বিশাল কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যেমন- আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপর ফরয-ওয়াজিব ইত্যাদির বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন জান্লাতে পৌছার জন্য। বলেছেন, জান্লাতে প্রবেশ করতে এ কর্তব্যগুলো পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হবে। অথচ সব কাম-কাজ ছেড়ে দিয়ে মসজিদে পৌছা এবং সেখানে গিয়ে নামায আদায় করা মানুষের জন্য কঠিনই বটে। অনুরূপভাবে এমন অনেক কাজ আছে, যেগুলোর প্রতি মানুষ আকর্ষণ বোধ করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা সেগুলোকে হারাম ঘোষণা করে দিয়েছেন। যেমন- বলে দিয়েছেন, দৃষ্টিকে হেফাযত কর, পরনারীর প্রতি দটি দিও না। যদি তাকাও, তাহলে সেটা গোনাহ ও হারাম হবে। কিও এসব কিছু মেনে চলা মানুষের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য। মন তাকে টানছে এসব কাজের প্রতি।

অথচ আল্লাহ তা'আলা এগুলো নিষেধ করে দিয়েছেন। এগুলোকেই হাদীসের ভাষায় 'কাঁটা' বলা হয়েছে। এই ধক্ষন, এক ব্যক্তি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিছে। আড্ডার আসর জমে উঠেছে। ইতোমধ্যে একজনের আলোচনা উঠলো। এখন মন চাচ্ছে তার গীবত করতে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ, গীবত করতে পারবে না। তোমার রসনাকে সংযত রাখ। এটাই হাদীসের ভাষায় 'কাঁটা'। জানাত লাভ করতে হলে মনের বিরুদ্ধে লড়াই করে এ কাঁটাগুলো অতিক্রম করতে হয়। এছাড়া জানাত লাভ করা সম্ভব নয়।

## জাহান্লামের চারদেয়াল কামনার বস্তুসামগ্রী

আলোচ্য হাদীসেরই প্রথমাংশে রাস্লুক্তাহ (সা.) ইরশাদ করেছে-

'জাহান্নামকে আবৃত করে রাখা হয়েছে কামনার বিষয়াবলী ঘারা।'

মন যা চায়, যা দেখতেও 'দারুণ' লাগে, যা দেখলে আকর্ষণ জ্বেগে উঠে বিনা কারণেই, মানুষ সেসব জিনিস পেতে চায়। এগুলোকেই হাদীসের ভাষায় 'কামনার বিষয়াবলী' বলা হয়েছে।

এ সবকিছুই বিছানো রয়েছে জাহান্নামের চারিদিকে। এগুলো অতিক্রম করা সহজ'। অথচ এর ভেতরেই রয়েছে গুধু আগুন আর আগুন।

## কাঁটাও ফুল হয়ে যায়

জান্নাতের পথ কাঁটাবিছানো এটা যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য যে, বোনো ব্যক্তি যদি সাহস সঞ্চয় করে এ পথে পা বাড়ায় এবং এ কাঁটাওলো ততিক্রম করে জানাত লাভ করতে চায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কাঁটাবিছানো এ পথকে ফুলবিছানো পথে রূপান্তরিত করে দেন। অর্থাৎ মানুষ যখন দূর থেকে দেখে, তখন এওলোকে ভয়ংকর বাধা ও কাঁটা মনে হয়। মনে হয় যেন এওলো অতিক্রম করা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু যখন কেউ একটু সাহস করে এ পথ অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় এবং এ প্রতিজ্ঞা করে যে, এ পথ আমি অতিক্রম করবোই। যেভাবেই হোক এ পথ পাড়ি দেবো এবং এরপর যে মনোহারী মহল ও বাগান রয়েছে, সেখানে আমি প্রবেশ করবোই। তখন আল্লাহ তা আলা তার জন্য এ কাঁটাওলোকে ফুল বানিয়ে দেন।

#### এক সাহাবীর জীবনদান

এক সাহাবী যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর রাহে লড়ে যাচ্ছিলেন। লক্ষ্য করলেন, শক্রণক অত্যাল ক্রমের সঙ্গে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বাঁচার www.eelm.weebly.com কোনো উপায় দেখা যাচ্ছে না। তখন তাঁর মুখ থেকে স্বতঃস্কৃর্তভাবে এ বাক্যগুলো বেরিয়ে এলো–

অর্থাৎ- সময় চলে এসেছে। কালই আমরা আমাদের বন্ধু মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাথীদের সঙ্গে মিলিত হবো।

দেখুন আগুন ও রক্তের খেলা চলছে। লাশের পর লাশ ঝরে পড়ছে। রক্তের ভেতর কাতরাচেছ। এমন এক পরিছিতিতে জীবন দেয়া কী চাটিখানি কথা! অথচ এ সাহাবীর কাছে এটা খুব কঠিন মনে হয় নি। হাদীস শরীফে এসেছে, যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়, তখন তার কাছে মৃত্যুযস্ত্রণা লিপড়ার দংশনের মতই তুচ্ছ মনে হয়। অর্থাৎ জান্নাতে পৌছার পথে বাধা ছিলো এ কাঁটাটাই। কেউ যদি দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যায়, তখন এ কাঁটা তাঁর পথে আর বাধা হয়ে টিকে থাকতে পারে না।

জীবন যাঁর তাঁকেই তো জীবন বুঝিয়ে দিলাম। বাস্তব কথা হলো, এরপরেও জীবনের হক আদায় হলো না।

বিছানায় পড়ে ধুঁকে-ধুঁকে মরার যন্ত্রণা কি ভাষায় চিত্রিত করা সম্ভব! কিন্তু শাহাদাতের মৃত্যু মানে মৃত্যুর এমন পথ, যেখানে এ করুণ যন্ত্রণাও সামান্য পিঁপড়ার দংশনের মত। এ জন্যই বলি, কোনো ব্যক্তি যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে, এ কাঁটাবিছানো পথ অভিক্রম করবেই, তখন এ কাঁটাই তার ফাছে ফুলের মত মনে হয়।

#### টিপ্পনীকে বরণ করে নাও

মূলকথা হলো, এ কাঁটাটা যদিও দূর থেকে কাঁটা মনে হয়, কিন্তু কেউ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে এটি জয় করার পদক্ষেপ নিলে তখন তার কাছে আর কিছুই মনে হয় না। আসলে আমরা চিন্তা করি নেতিবাচক চিন্তা। মনে করি দ্বীনের অমৃক কাজটি করা কিংবা অমৃক গুনাহটা ছেড়ে দেয়া বিশাল কষ্টসাধ্য ব্যাপার। পাশাপাশি সমাজের কথাও মাথায় গিজগিজ করে। ভাবি, আমি যদি এটা করি, সমাজের মানুষ আমাকে মৌলবাদী বলবে। বলবে, তুমি তো দেখি একবারে সেকেলে। এ অধুনা সমাজে কী এসব চলে! এসব বলে মানুষ খোঁচা দিবে। তাই এ খোঁচার ভয়েই আমরা অগ্রসর হতে চাই না। মনে রাখতে হবে, মূলত এগুলোই বেহেশতের পথে কাঁটা। জান্নাতে পৌছতে চাইলে এসব টিপন্নীকে

বরণ করে নিতে হবে হাসিমুখে। বলতে হবে, হাা, বাস্তবেই আমি মৌলবাদী, আমি সেকেলে। এমন সেকেলে যে, আমার সর্বদাই দৃষ্টি থাকে মুহাম্মদুর রাস্লুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতের প্রতি। যদি কেউ এভাবে স্বতক্ষ্তভাবে সমাজের খৌচাকে বরণ করে নিতে পারে, তাহলে তার জন্য এসব কাঁটা ফুল হয়ে যাবে।

#### দ্বীনের পথেই সম্মান

আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়াতেই দেখিয়ে দেন। একসময় এসব বিদ্রুপকারীদের কণ্ঠ ন্তিমিত হয়ে যায়। অবশেষে ইচ্জাতের জিন্দেগী তারাই যাপন করে, যারা আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অনুগতদের ভাগ্যেই মর্যাদা ও সম্মান জোটে। রাসূল (সা.)-এর যুগেও মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে বলতো, আমরাই সম্মানিত। তোমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত। অর্থাং– মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে লাঞ্ছিত বলে তিরস্কার করতো। এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ (سَورة المنافقون : ٨)

অর্থাৎ- সম্মান আল্লাহর জন্য, তাঁর রাস্লের জন্য, মুমিনদের জন্য। কি**স্ত** মুনাফিকরা তা বোঝে না।

#### ইবাদতে মজা পেয়ে যাবে

জান্নাতের পথ কাঁটাবিছানো অবশ্যই। কিন্তু এটা পরীক্ষার কাঁটা। নিকটে গেলে তা ফুল হয়ে যায়। তারপর এ 'কঠিন' ইবাদতই সহজ হয়ে যায়। এমনকি এতে অন্যরকম স্বাদ চলে আসে, যা দুনিয়ার বড়-বড় কাজেও পাওয়া যায় না। যেমন– রাস্লুরাহ (সা.) বলেছেন–

> हैं हैं عَيْنِيْ فِي الصَّلاَةِ আমার চোঝের প্রশান্তি নামাযে।'

## গুনাহ ছাড়ার কষ্ট

তুনাহ ছাড়তেও একপ্রকার কট্ট অনুভূত হয়। মনের মধ্যে একপ্রকার বাধা

এসে হাজির হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি কেউ গুনাহ ছেড়ে দেয় এবং এ সিদ্ধান্ত

নেয় যে, আমি আমার কামনা-বাসনাকে আল্লাহর কাছে বিসর্জন দিবো, তাহলে

ওক্লতে যদিও কিছুটা কষ্ট অনুভূত হয়; কিন্তু অবশেষে এ বিসর্জনের মাঝেই মজা চলে আসে। বান্দা যখন ভাবে, আমি আমার মালিকের জন্য নিজের কামনা-বাসনাকে বিসর্জন দিচ্ছি, তখন এর মধ্যে যা আত্মভৃত্তি পাওয়া যায়, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

#### মা সম্ভান প্রতিপালনের কট্ট সহ্য করে কেন?

এক মায়ের দিকে শক্ষ্য করুন। তিনি নিজের শিত-সন্তানের জন্য কত কষ্ট করেন। কনকনে শীতের রাত। লেপের ভেতর সন্তানকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছেন তিনি। এরই মধ্যে সম্ভান পেশাব করে দিলো, পায়খানা করে দিলো। মা সঙ্গে-সঙ্গে গরম লেপ ছেড়ে উঠে যান। বাচ্চার ডেজা কাপড় বদলে দেন। আবার সেগুলো ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ধুয়ে দেন। কনকনে এ শীতের রাতে এতসব কাজ করা অবশ্যই কঠিন। মা এ কঠিন কাজগুলো করেন। তাঁর কষ্ট হয়। কিন্তু তিনি যখন ভাবেন, এ কষ্টটুকু তো আমার সন্তানের জন্যই, আমি আমার কুলিজার টুকরার জন্য আমার সুখটুকু বিলিয়ে দিচ্ছি। তখন এ কষ্টের মধ্যেও তিনি এক প্রকার আত্মতৃত্তি অনুভব করেন। এখন কেউ যদি তাকে বলে, এ বাচ্চার জন্য তোমার এত কষ্ট। শীত নেই, ঘুম নেই। এসবের মোকাবেলা করে তোমাকে সম্ভান বড় করতে হচ্ছে। কাজেই সম্ভানটিকে যদি তোমার বুক থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়. তাহলে তোমাকে আর এত কষ্ট পোহাতে হবে না। তখন মমতাময়ী মা উত্তর দিবেন, এ আর তেমন কী! এর চাইতে হাজারগুণ কষ্টও আমি আমার সন্তানের জন্য করতে প্রস্তুত। তবুও আমার বুক থেকে আমার मखानत्क हिनिरा निर्ण पिरवा ना। मा रकने थ धरात्मत्र উত্তর पिरवन? कार्रा, সম্ভানের প্রতি ভালোবাসা তাঁর অস্তরে গেঁথে আছে। তাই এর চাইতেও কঠিন কষ্টও তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত।

অনুরূপভাবে বান্দা যখন আল্লাহকে ভালোবাসতে শিখে, আল্লাহর সঙ্গে যখন তার ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে, তখন নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করা তার জন্য একেবারে সহজ হয়ে যায়। কাঁটা তখন তার কাছে কাঁটা মনে হয় না, মনে হয় ফুল।

#### জানাত ও পরকালের ধ্যান করুন

সুতরাং রাস্পুল্লাহ (সা.) জান্নাতের নেয়ামতসমূহের যেসব বিবরণ দিয়েছেন এবং পবিত্র কুরআনেও যার আলোচনা পর্যাপ্ত এসেছে, সেসব নেয়ামত লাভের জন্য মানুষকে সাধনা করতে হবে। দৃঢ়প্রত্যয় গ্রহণ করতে হবে জান্নাতের চারপাশে বিছানো কাঁটা অতিক্রম করার। এজন্য বুযুর্গানে দ্বীন একটি পদ্ধতিও আমাদেরকে বাতলে দিয়েছেন।

তাহলো, এ দুনিয়াতে থাকা অবস্থাতেই জান্নাত ও জান্নাতের নেয়ামতরাজি সম্পর্কে কল্পনা করবে, ধ্যান করবে। হাকীমূল উন্মত হ্যরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেছেন, প্রতিজন মুসলমানের উচিত দিনের সামান্য সময় বের করে হলেও পরকালের ধ্যানের জন্য নির্ধারিত করে নেয়া। জান্লাভ ও জান্লাভের সমূহ নেয়ামতের কথা কল্পনা করা। একে বলা হয় মুরাকাবা। অর্থাৎ এভাবে ধ্যান করা- আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমাকে কবরে রাখা হচ্ছে, আমাকে দাফন করে সকলেই চলে যাচ্ছে, আমি এখন একা বর্যখের জগতে চলে এসেছি। পরকাল জগত শুরু হয়ে গেছে। হিসাব-নিকাশ হচ্ছে। মিজানের পাল্লা স্থাপন করা হয়েছে। পুলসিরাত তৈরি করা হয়েছে। একদিকে জান্লাত অপরদিকে দোয়র। জানাতে অগণিত নেয়ামত প্রস্তুত করা হয়েছে। জাহানামে করুণ শান্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এভাবে নীরবে, নির্জনে কিছু সময় বসে পরকাশ নিয়ে ধ্যান করবে। কারণ, সকাশ থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা এ জগত निरा त्रारा थाकि। ফলে পরকালের কথা ভূলে যাই। আলহামদূলিক্লাহ, আমরা সকলেই বিশ্বাস করি, এ পৃথিবী ছেড়ে একদিন আমাদেরকে চলে যেতে হবে। পরকালের মুখোমুখী আমাদেরকে সকলকে নিশ্চিতভাবে হতে হবে। কিন্তু এ বিশ্বাসটুকুই আমাদের মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। বরং সেইসঙ্গে পরকালের ধ্যান করতে হবে। আল্লাহর আনুগত্য জাগানিয়া ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সহায়ক বিষয়গুলো বারবার স্মরণ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকেই এ ধ্যান করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

# অত্থেরাত্রের দ্রাবনা

"जामितिका पृथिवीत स्वयहिए सङ्घ ताद्ये। (यथानकात विजिपि मिछक मिक्किज। वार्य-वार्घ रम्थात रेथ-रेथ कर्त्राष्ट्र। विड्नान ७ एकतालिक মুমমুম করছে। পুনিশ মর্বদা মজাগ ও মতর্ক। কিন্ত \_1मन सद्य (प्राप्त व्यवश्चा श्राप्ता \_1हे -(स्थानकाव) महार्षित मुर्भ जामार्कि 1 र्डपरिया छन्छ रसिष्ट्, ञानि यथन वारेर्स यायन, पद्मा वर्स राजन्निकी जुर्विए वाधरवन। डात्ना द्रस्य यपि परवरि प्रोका-পয়মা খুব মামান্য রাখেন। কারন, যে কোনো মুহূর্তে আপনি ছিনগ্রাইকারীর কবনে পড়ক্তে পারেন। এমনকি এ ক্রছ বন্তর জন্য তারা আপনাকে মেরেন্ড क्लिए पात्र। এটা काता काञ्चनिक पञ्च वलिष्ट ना। এমবই আমাকে শুনতে হয়েছে, দেখতে হয়েছে। मृत्रज यजक्षभ नर्यं 🗘 नृष्यिवीय मानुसन्धत्मा निर्कापय অনুদ্রানকৈ আখেরান্তের আনো দ্বারা আনোকিত करत ना जून्यत, जजकन मर्पंड भूषियी 🗘 कदन দৃশ্যকৈই মেনে নিতে হবে।"

## অধেরাতের ভাবনা

الْحَمْدُ لِلّه نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ فَ بِاللهِ مَنْ يَهْلِمُهُ اللهُ فَلاَ وَمَنْ سَيّاتَ اَعْمَالَنَا، مَنْ يَهْلِمُهُ اللهُ فَلاَ مُضِلًّ لَهُ وَمَنْ يُشَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ الاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ الاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .... صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلَيْمًا كَثَيْرًا كَثَيْرًا كَثَيْرًا - امَّا بَعْدُ :

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ٥ وَالاحِرَةُ حَيْرٌ وَأَبْقى ٥ (سورة الأعلى : ١٦-١٦)

أُمَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيْمُ ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْنُ وَالْحَمْدُ لِلهِ الْكَرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلهِ الْكَالَمِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ —

হাম্দ ও সালাতের পর!

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও; অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।

#### আমাদের একটি ব্যাধি

আমি আপনাদের সামনে সূরা আ'লার দুটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি।
এটা পবিত্র কুরআনের মুজিযা। তার ছোট্ট একটি আয়াত আপনি নিন।
শব্দশরীরে আয়াতটি হয়ত মনে হবে খুবই ছোট্ট। কিন্তু মর্মবিচারে তার অর্থ হবে
ব্যাপক ও গভীর। যদি কেউ তার অন্তপ্রাণে পৌছতে চায়, তাহলে এ
আয়াতটিতেই হয়ত গোটা মানবজাতির জীবনদর্শন পাওয়া যাবে। আলোচ্য
আয়াতদ্বয়ের কথাই ধরুন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন—

এখানে আল্লাহ তা আলা আমাদের একটি মৌলিক ব্যাধি চিহ্নিত করেছেন। বলৈছেন, এ মৌলিক ব্যাধিটি তোমাদের মাঝেই পাওয়া যায়। এটি এমন এক ব্যাধি, যা আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পতন ডেকে আনতে সক্ষম। এখানে আল্লাহ তা আলা ব্যাধিটি চিহ্নিত করার পাশাপাশি তার চিকিৎসাও বলে দিয়েছেন। তাও খুবই সংক্ষিপ্ত। এক আয়াতে ব্যাধি চিহ্নিত করেছেন। অপর আয়াতে তার চিকিৎসা বাতলে দিয়েছেন। বলেছেন–

তোমাদের মৌলিক ব্যাধি হলো, তোমরা সবক্ষেত্রে পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাক। এ জীবনকে কেন্দ্র করে তোমরা সবকিছু চিন্তা কর। মরণের পর যে বিশাল জীবন রয়েছে, তার উপর এ জীবনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাক। এটা তোমাদের একটি মৌলিক ব্যাধি। এ ব্যাধির চিকিৎসা কী?

#### ব্যাধির চিকিৎসা

এর চিকিৎসা হলো এই যে, পার্থিব জীবন, যার জন্য তোমরা রাত-দিন ছোটাছুটি করছো, অবিরাম চেষ্টা-তদবির চালাচ্ছো। এসবের পেছনে একটাই শ্বপু— পার্থিব জীবনের সুখ, আমার বাড়িটা যেন চমৎকার হয়। আমার হাতে যেন প্রচুর টাকা-পয়সা থাকে। দুনিয়াতে যেন আমি সম্মানিত হতে পারি। লোকে যেন আমাকে চেনে। আমার সুনাম যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমি যেন বড় পদ লাভ করতে পারি। এসব চিস্তা-ভাবনাই সবসময় আমাদের ঘিরে রাখে। কিম্ব কখনও কি ভেবেছি, যে জীবনের জন্য আমাদের এত দৌড়ঝাঁপ, যার জন্য আমরা হালাল-হারাম একাকার করে ফেলেছি, হাজারও বিবাদ তৈরি করে রেখেছি, সেই জীবনটার মেয়াদ কভটুকু? সে জীবনটা ক'দিনের?

আখেরাতের জীবনের তুলনায় এ জীবনটা কতটুকু এবং কতটা উত্তম? আখেরাতের জীবনটা কি এর চেয়ে অনেক দীর্ঘ ও সীমাহীন নয়?

# কোনো আনন্দই পরিপূর্ণ নয়

ভালোভাবে বুঝে নিন, এ পৃথিবীর কোনো আনন্দই পরিপূর্ণ নয়। এখানকার প্রতিটি সুখের সঙ্গেই রয়েছে বেদনার আঘাত। দুঃভিন্তা, সন্দেহ, সংশয় কিংবা আশংকা এখানের প্রতিটি আনন্দের পেছনেই রয়েছে। যেমন সামনে খাবার পড়ে আছে, পেটু কুধাও আছে। কিন্তু এমন একটা চিন্তা মাথায় ঘুরছে, যার কারণে খাবারে মন বসে না। সুস্বাদু খাবারও তখন বিষ মনে হয়। মানুষ মনে করে, বিপুল অর্থের নাম সুখ। কিন্তু একটিবার ধনকুবেরদের জীবনটা তলিয়ে দেখুন, আপনি স্তিট্র হতাশ হবেন। দৃশ্যত তাদেরকে খুবই ফিটফাট মনে হয়। দামী গাড়ী, সুরম্য অট্টালিকা, চাকর-বাকরসহ ভোগ বিলাসের কোনো অভাব নেই।

এতসবের পরেও কিন্তু বেচারা ধনীর রাতের ঘুম হারাম। ঘুমের জন্য তাকে ট্যাবলেট খতে হয়। ডাক্তার তাকে বড়ি খাইয়ে ঘুম পাড়ান। আরামদারক বিছানা, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ। কিন্তু চোখে ঘুম নেই। অথচ এর বিপরীতে একজন দিনমুজুরকে দেখুন। তার কাছে ভালো একটি মশারি নেই। আয়েশী বিছানাও নেই। কিন্তু সারাদিন পরিশ্রম করে সে যখন বাড়িতে এসে মাধার নিচে হাত রেখে ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিয়েছে, তখনি ঘুমের জগতে হারিয়ে গেছে। দীর্ঘ আট ঘণ্টা কেটে গেছে অবিরাম ঘুমে। এবার আপনিই বলুন, সম্পদের কুমিরের নির্ঘুম রাতটা ভালো কাটলো, না এ দিনমুজুরের? আসল ব্যাপার হলো, এ দুনিয়াটাকে আল্লাহ তা'আলা এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, এখানকার কোনো আনন্দই পূর্ণতা পায় না। প্রতিটি সুখের সঙ্গে মিশে থাকে দুঃখের কাঁটা।

#### তিন জগত

জগত মোট তিনটি। একটি হলো সুখ ও আনন্দের জগত। দুঃখ-বেদনা, ব্যথা-দুঃভিজ্ঞা কিংবা সন্দেহ-সংশয়ের ছিটে-ফোটাও সেখানে নেই। সেখানে কেবলই সুখ, কেবলই ভোগ ও আনন্দ। এ জগতের নাম জান্লাত। এরই বিপরীতে আল্লাহ তা'আলা আরেকটি জগত সৃষ্টি করেছেন। সেখানে তথু দুঃখ-বেদনা আর শংকা ও হতাশা। রস-আনন্দ কিংবা সুখ-ভোগের ছোঁয়াও সেখানে নেই। এ জগতটার নাম জাহান্লাম।

এছাড়া আল্লাহ তা'আলা তৃতীয় আরেকটি জগত সৃষ্টি করেছেন, যার নাম দুনিয়া। এখানে সুখও আছে, দুঃখও আছে। আবার সঙ্গে হতাশাও আছে। তৃত্তির সঙ্গে অভাবও আছে। এখানে এসবই হাত ধরাধরি করে চলে। সুতরাং কেউ যদি আশা করে, এ দুনিয়াতে আমি থাকব; কিন্তু দুঃখ-বেদনা থেকে মুক্ত থাকবো। আমার মনের বিপরীতে কিছুই ঘটবে না। তাহলে বুঝতে হবে দুনিয়াটাই সে বোঝেনি। কারণ, এখানে এটা সন্তব নয়। ভাবনার বিষয় হলো, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় হলেন আদ্বিয়ায়ে কেরাম। তাঁরাও এ পৃথিবীতে এসে নানা রকম কষ্ট-বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। দুঃভিজার ভেতর দিয়ে নির্দুম রাত তাঁদেরকেও কাটাতে হয়েছে। অথচ এ পৃথিবীতে কেবল সুখের জীবন কাটানো যদি কারো পক্ষে সন্তব হতো, এটা একমাত্র আদ্বিয়ায়ে কেরামের হতো। কারণ, তাঁরাই আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে প্রিয় বান্দা। অথচ আমরা দেখি, দুঃখ-বেদনা ও দুঃভিজার কালোমেঘ তাঁদেরকেও আজীবন যিরে রেখেছিলো, এমনকি এ মহান কাফেলা সম্পর্কে রাস্লুল্লাহ বলেছেন—

এ পৃথিবীতে সর্বাধিক বিপদের মুখোমুখী হন আম্বিয়ায়ে কেরাম। তারপর যাঁরা তাঁদের অতি নিকটতম। এরপর যাঁরা তাঁদের অতি নিকটতম।'

আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি, তাহলো, এ পৃথিবীর কোনো সুখই পরিপূর্ণ নয়। এখানকার কোনো রস-আনন্দকেই পরিপূর্ণ বলা যাবে না। এখানকার কোনো শান্তিই ছায়ী নয়। এখন সুখে আছি সুতরাং আগামীকালও সুখে থাকবো- এ দাবী কেউ করতে পারবে না। এমনত হতে পারে, এখন সুখে আছি, কিন্তু এক ঘণ্টা পরেই দুঃখের ভেতরে ভূবে যাবো।

## আবেরাতের আনন্দ পরিপূর্ণ আনন্দ

আল্লাহ তা'আলার বন্ধব্য হলো, আখেরাতের জীবনই উন্তম জীবন। সেখানকার ভোগ-আনন্দই পরিপূর্ণ।

এক হাদীসের মমার্থ অনেকটা এরকম— এ পৃথিবীতে ভোমার কাছে কোনো খাবার ভালো লাগলে যত খুলি তত খেতে পারবে না। পেট ভরে যাবে তাই খেতে পারবে না। আবার অনেক সময় ক্রচিতেও কুলোবে না। তখন সে খাবারে আর হাত দিতেও ইচ্ছে করবে না। অর্থাৎ— আকর্ষণীয় খাবারটি ভোমার কাছে একটু পরেই বিকর্ষণীয় হয়ে গোলো। এখন এক প্লেট খাবারের বিনিময়ে হাজার টাকা পুরস্কার দিলেও তুমি খাবে না। কারণ, ভোমার প্রয়োজন ও চাহিদা মিটে গেছে। কিন্তু আখেরাতে যখন কারো সামনে খাবার পরিবেশিত হবে, সেখানে এ জাতীয় বিশ্বাদ কিংবা অনাগ্রহ সৃষ্টি হবে না। খেতে খেতে উদর পুরে গেলেও তার শ্বাদ ও আকর্ষণে একটুও কমতি আসবে না। কোনোকালেও তার আগ্রহ শেষ হবে না। কারণ, সেখানকার শ্বাদ চিরস্থায়ী, এজন্যই আল্লাহ তা আলা বলেছেন, পরকাল উত্তম। পরকালীন জীবনটাই টেকসই জীবন। দুনিয়ার জীবন অধম ও ক্ষণস্থায়ী,। অথচ এতদসত্ত্বেও এ দুনিয়ার প্রতি তোমাদের আকর্ষণ এতটাই প্রবল যে, তোমরা আখেরাতের উপর তাকে প্রাধান্য দিয়ে থাক। আকর্ষ্ঠ ভূবে থাক এরই নেশায়। ফলে আখেরাতের কথা তোমাদের মনে থাকে না।

# মৃত্যু সুনিচিত

এ পৃথিবীতে সকলকেই মরতে হবে— একথাটা যতটা সুনিলিত ও সর্বজনবিদিত, অন্য কোনো কথা এতটা সুনিলিত ও সর্বজনবীকৃত নয়। কী মুসলিম কী অমুসলিম বরং মানুষমাত্রই বিশ্বাস করে একদিন তাকে মরতে হবে। মানুষ আল্লাহকে অস্বীকার করছে; কিছু আজ পর্যন্ত কেউ মরণকে অস্বীকার করেনি। মৃত্যু সম্পর্কে বড়-বড় নান্তিক ও খোদাদ্রোহীরও মতভিন্নতা নেই। বিজ্ঞান উৎকর্ষ লাভ করেছে। মানুষ চাঁদে গিয়ে পৌছেছে। মঙ্গলগ্রহে গিয়ে নেমেছে। কম্পিউটার আবিষ্কার করেছে। এমনকি কৃত্রিম মানুষ রোবটও বানিয়েছে। কিছু এসব বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করুন, তোমার সামনে যে মানুষটি বসে আছে, সে আর কতদিন বাঁচবে? এখানে এসে সকল আবিষ্কার, সব বিজ্ঞানই ফেল। কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই, এ সহজ কথাটা যতটা সুনিলিত এবং তার আগমনটা যতটা অনিলিত, মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের উদাসীনতা তার চেয়ে বেশি।

সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাতে ঘুমাবার আগ পর্যন্ত আমরা কী নিয়ে ভাবি? আমরা ভাবি, আমাদের দুনিয়াদারির কথা। পেশাগত কাজ-কর্মের কথা। ভাবি চাকরির কথা, ব্যবসা বাণিজ্যের কথা, ক্ষেত-খামারের কথা। মাথা-মুণ্ডু আরো কত কী ভাবি! কিন্তু একথা কি ভাবি যে, আমাকে একদিন কবরে যেতে হবে? সেখানে কী অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে?

## হ্যরত বাহ্পুলের ঘটনা

বাহলুল ছিলেন একজন মজনু ধরনের বুযুর্গ। তাই তাকে 'মাজযুব বাহলুল' বলা হতো, তবে কথা ছিলো তার পাণ্ডিত্যে ভরা। এ কারণে মানুষ তাকে জ্ঞানী বাহলুল'ও বলতো। তিনি মজনুও ছিলেন, পাণ্ডতও ছিলেন।

তখন ছিলো বাদশাহ হারুনুর রশীদের যুগ। বাহলুলের সঙ্গে বাদশাহ অনেক সময় রসিকতা করতেন। তিনি ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন, বাহলুলের জন্য আমার পথ খোলা। যখনই সে আসতে চাইবে, বাধা দিবে না। বরং সোজা আমার কাছে পৌছে দিবে।

একদিনের ঘটনা। বাদশাহর হাতে একটি ছড়ি ছিলো। তিনি রসিকতা করে সেটি বাহলুলের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এ ছড়িটি আমি তোমার কাছে আমানত হিসাবে রাখছি। এ পৃথিবীতে তোমার চাইতে বোকা কাউকে পেলে তাকে আমার পক্ষ থেকে ছড়িটি উপহার দিয়ো। মূল্ত এখানে বাদশাহ বাহলুলকে বোঝাতে চেয়েছেন, বাহলুল, এ পৃথিবীতে তুমি সবচেয়ে বড় বেকুব। বাহলুল ছড়িটা নিজের কাছে রেখে দিলো। কথাবার্তা চলছে, আসা-যাওয়াও চলছে। ইতোমধ্যে কয়েক বছর, কয়েক মাস কেটে গোলো। একবার বাদশাহ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শ্য্যাশায়ী বাদশাহ চলাফেরাও করতে পারছেন না। চিকিৎসকগণ বাইরে যেতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

সংবাদ পেয়ে দরবেশ বাহলুল বাদশাহকে দেখতে ছুটে এলো। বললো, আমীরুল মুমিনীন, কী খবর? বাদশাহ উত্তর দিলেন, বাহলুল, খবর আর কী? সামনে দীর্ঘ সফর। বাহলুল বললো, কোথায় যাবেন আমিরুল মুমিনীন? বাদশাহ বললেন, আঝেরাতের সফর। বাহলুল বললো, আছো! তাহলে নিশ্চয় সেখানে অনেক সৈন্য-সামন্ত পাঠিয়েছেন। তাঁবুর ব্যবস্থাও করেছেন। বাদশাহ বললেন, বাহলুল! তুমি তো দেখি আজব কথা বলছো। এটা এমন সফর যে, এখানে তাঁবু কিংবা সৈন্য-সামন্তের ব্যবস্থা করা যায় না। বাহলুল বললো, আছো! তাহলে ফিরছেন কবে? বাদশাহ বললেন, তুমি এ কেমন কথা বলছো? এ সফর থেকে কেউ কি কোনো দিন ফিরে আসে? বাহলুল বললো, তবে তো এটা অনেক দীর্ঘ সফর। এ সফরে তাঁবুর ব্যবস্থা করা যায় না, বিভগার্ডের ব্যবস্থাও করা যায় না। বাদশাহ বললেন, হাা বাহলুল! এই সফর এমনই।

বাহলুল বললো, তাহলে গুনুন। আপনি অনেক দিন আগে আমার কাছে একটি আমানত রেখেছিলেন এবং বলেছিলেন, এ পৃথিবীতে আমার চাইতে বোকা কাউকে পেলে তাকে যেন ওই আমানতটা আপনার পক্ষ থেকে উপহারস্বরূপ দেই। আজ আমার মনে হলো, উপহারটির সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি আপনি নিজেই। কারণ, আমি জীবনে বহুবার দেখেছি, আপনার একটি ছোট্ট সফরেও অনেক সৈন্য-সামন্তকে আপনার আগমনী বার্তা নিয়ে পাঠাতেন। তারা আপনার পথ তৈরি রাখতো। পথে-পথে তাঁবু তৈরি করে আপনার বিশ্রামের ব্যবস্থা করতো। অথচ আজ আপনি যে দীর্ঘ সফরে যাচেছন, তার জন্য এরূপ

কোনো ব্যবস্থা করেননি। তাই আমার কাছে আপনার চাইতে বোকা দ্বিতীয় কাউকে মনে হয় না। সুতরাং নিন, এ ছড়িটির উপযুক্ত আপনিই।

বাহলুলের কথা শুনো বাদশাহ চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন, আমি মনে করতাম, তুমি একজন মজনু। কিন্তু আজ বুঝতে পারলাম তোমার চেয়ে বড় বুদ্ধিমান কেউ নেই।

#### মরণকে স্মরণ করুন

এটা বান্তব সত্য যে, এ পৃথিবীতে ছোট একটি সফরেও মানুষ কত রকমের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ওই সফর সম্পর্কে বারবার আলোচনা করে এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু আবেরাতের সফর সামনে চলে এলেও আমাদের মনে কোনো অনুভৃতি জাগে না। এ পৃথিবীতে মানুষ এমনভাবে জীবন কাটাতে থাকে যে, দেখে মনে হয় তাকে ছাড়া পৃথিবী নামক গাড়িটি চলবে না, আমি না থাকলে সভ্ত নিদের অবস্থা কী হবে? আমার স্ত্রীর কী হবে? ব্যবসা-বাণিজ্যের কী হবে? আরও কত চিন্তা। অথচ এরই মধ্য দিয়ে যে আখেরাতের সফর একেবারে কাছে চলে এসেছে— একথা ভাবতেও প্রস্তুত নই আমরা। নিজের হাতে কত জানাযা কাঁধে নিচ্ছি, প্রিয়জনকে কবরে ভইয়ে দিচ্ছি, কবরের উপর মাটি বিছিয়ে দিচ্ছি, তারপর সেখান থেকে এমনভাবে চলে আসি, মনে হয় যেন এটা একান্ড তার ব্যক্তিগত ঘটনা। এ মরণ ও কবরের সঙ্গে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই। অথচ রাস্পুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা মৃত্যু নামক ধ্রুব সত্যকে স্মরণ করো, যা সকল স্থাদকে নিঃশেষ করে দেয়।

কিন্তু আমরা যদি নিজেদের হিসাবটা কষে দেখি, তাহলে কী পাবো? কতটুকু সময় ব্যয় করি মরণের কথা স্মরণ করে? মূলত এ হাদীসে রাসূলুলাহ (সা.) আমাদের মৌলিক ব্যাধির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। বলে দিয়েছেন, আমাদের মূল ব্যাধিটা হলো আমরা আখেরাত সম্পর্কে গাফেল। তাই আমাদেরকে বারবার মরণের চিন্তা করার জন্য বলা হয়েছে। বাস্তবেই যদি আমরা মরণের স্মরণকে সতেজ রাখি, তাহলে জীবনের সকল সমস্যা কেটে যাবে। অন্যায়-অত্যাচার অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার যে ঝড় চলছে, তা আপনা-আপনি দূর হয়ে যাবে।

এ পৃথিবীর বুকে রাস্পুল্লাহ (সা.) মানুষের মাঝে মৃলত এ চিস্তাটাকেই তুকিয়ে দিয়েছেন। এ চিন্তার কারণেই তৎকালীন পৃথিবী শান্তি ও নিরাপন্তার সমৃদ্ধ হতে পেরেছিলো। সীরাতের কিতাবাদিতে তৎকালীন পৃথিবীর যে শান্তির চিত্র চিত্রিত হয়েছে, তা মূলত এ আখেরাত ভাবনারই ফসল। মানুষের মনে যখন জান্নাতের চিন্তা ও দৃশ্য তার চোখের সামনে প্রতিভাত থাকে, তখন সে প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর সম্ভষ্টির কথাই ভাবে।

## হ্যরত উমর (রা.)-এর ঘটনা

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হ্যরত উমর (রা.)। অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছিলেন তিনি। তাঁর প্রতাপে সমকালীন পরাশক্তি কাইসার ও কিসরা থরথর করে কাঁপতো। মহান এই খলিফা সফরে বেরিয়েছিলেন। পরনে ধুলোমলিন কাপড়। বুঝার উপায় নেই ইনিই অর্ধপৃথিবীর শাসক। পথ চলতে-চলতে তাঁর পাথেয় ফুরিয়ে গোলো। প্রচন্ত ক্ষুধা পেলো। সেকালে তো পথেঘাটে হোটেল-রেস্ট্রেন্টের ব্যবস্থা ছিলো না। ক্ষুধার জ্বালায় যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, তখন দেখলেন বকরির একটি পাল। তাই ভাবলেন, বকরির মালিকের কাছ থেকে কিছু দুধ চেয়ে নিয়ে পান করা যায়। কাছে গিয়ে দেখলেন, একজন লোক বকরিগুলো চরাছে। তাকে বললেন, আমি একজন ক্ষুধার্ত মুসাফির। আমাকে একটু দুধ দাও, তুমি চাইলে তার মূল্য দিয়ে দেবো। লোকটি উত্তর দিলো, জনাব, আমি আপনাকে দুধ অবশ্যই দিতাম। কিন্তু সমস্যা হলো বকরিগুলোর মালিক আমি নই। আমি একজন রাখালমাত্র। সুতরাং আমি আমার মালিকের অনুমতি ছাড়া আপনাকে দুধ দিতে পারবো না। এ অধিকার আমার নেই।

হযরত উমর (রা.) তথু শাসকই ছিলেন না, তিনি একজন শিক্ষক ও মুক্রবিও ছিলেন। তিনি যখন ঘুরতে বের হতেন, তখন তাঁর প্রজাদেরকে পরীক্ষা করতেন। ভাবলেন, এ রাখাল ছেলেটিরও পরীক্ষা নেয়া যাক। তাই তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বংস! এক কাজ করো, এতে তোমারও লাভ হবে আমারও ফায়দা হবে। রাখাল বললো, আমাকে আপনি কী করতে বলছেন? উমর (রা.) বললেন, তুমি আমার কাছে একটা বকরি বিক্রি করে দাও। আমি তোমাকে তার মূল্য দিয়ে দেবো। বকরিটা আমি নিয়ে যাবো। তার দুধ পান করবো। প্রয়োজনে জবাই করেও খেতে পারবো। আর তুমি তার মূল্য পেয়ে যাবে। মালিক এসে যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তাহলে বলে দেবে, বাঘ খেয়ে ফেলেছে। ব্যস, তোমারও লাভ আমারও লাভ। তুমি পাবে টাকা আর আমি গাবো ছাগল।

উমর (রা.)-এর উক্ত প্রস্তাব শুনে রাখাল সঙ্গে-সঙ্গে সজোরে বলে উঠলো-

হে মিয়া! তবে আল্লাহ গেলেন কোথায়?

হযরত উমর মূলত ছেলেটিকে যাঁচাই করতে চেয়েছিলেন। ছেলেটি পাস করে ফেললো। তাই উমর (রা.) তাকে বললেন, তোমার মত মানুষ যতদিন এ উন্মতের মাঝে পাওয়া যাবে, ততদিন পর্যন্ত কল্যাণ ও সফলতা তাদের পদচুম্বন করবে।

### হ্যরত উমর (রা.)-এর আরেকটি ঘটনা

জনগণের অবস্থা দেখা-শোনার জন্য হ্যরত উমর (রা.) মাঝে-মধ্যে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াতেন। একরাতের ঘটনা। তখন রাত প্রায় শেষ। একটি ঘরের পাশ দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। ঘরের ভেতর থেকে দুজন নারীর আওয়াজ আসছিলো। উমর (রা.) লক্ষ্য করে শুনলেন, একজন মা অপরক্ষন মেয়ে। মা মেয়েকে বলছে, দুধ দোহনের সময় হয়েছে। আজকাল আমাদের গাভিটা দুধও কম দেয়। আজকের দুধের সঙ্গে পানি মিশিয়ে দিও। মেয়ে বললো, মা, দুধের সঙ্গে পানি মেশাবো কেমন করে? আমিকল মুমিনীন উমর (রা.) তো নিষেধ করেছেন। মা বললো, হা্যা আমিকল মুমিনীন বলেছেন বটে। কিন্তু তিনি তো এখানে উপস্থিত নেই। আমি যে দুধের সঙ্গে পানি মেশাচ্ছি, তা তো তিনি দেখছেন না। তিনি তো এখন বাড়িতে ঘুমোচ্ছেন। মেয়ে বললো, মা, ঠিক আছে, আমিকল মুমিনীন হয়ত বাড়িতে ঘুমোচ্ছেন। তিনি হয়ত আমাদের এ দুর্নীতি দেখবেন না। কিন্তু আমিকল মুমিনীনের মালিক তো দেখছেন। তিনি যখন দেখছেন, তখন আমি দুধের সঙ্গে পানি মেশাবো কী করে?

হযরত উমর (রা.) বাইরে দাঁড়িয়ে মা-মেয়ের কথোপকথন শুনছেন। ফজর নামাযের পর মেয়েটি সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন। তারপর তাকে ডেকে এনে নিজের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তাঁরই গর্ভের গর্বিত ফসল ছিলেন আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.), যিনি 'দ্বিতীয় উমর' নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

#### আখেরাত ভাবনা

এটাই আখেরাত-ভাবনার সোনালী চিত্র। মূলত আল্লাহ তা'আলা চান আমাদের অন্তরে এ ভাবনাটাই সদা প্রবল ও বলীয়ান থাকুক। আলোচ্য আয়াতে একথাই বলা হয়েছে— আখেরাতের জীবনই উত্তম ও চিরস্থায়ী। এ চিন্তা যদি মানুষের অন্তরে পরিপূর্ণ শক্তিমন্তা নিয়ে টিকে থাকে, ভাহলে সে আর কোনো অন্যায় কাজে হাত-পা চালাবে না। সে চিন্তা করবে যে, আমাকে গড়তে হবে আমার আখেরাত। আমাকেই আমার জানাত প্রস্তুত করতে হবে। যে কোনো মূল্যেই আমাকে আল্লাহকে রাজি-খুশি করতে হবে। আল্লাহ অসম্ভঙ্ট হন এমন কোনো কাজে হাত দেয়ার সুযোগ আমার নেই। জীবনে কত মানুষকে মরতে দেখলাম। কত মানুষকে কবরের ঠিকানায় চলে যেতে দেখলাম। একদিন তো আমার পালাও এসে যাবে। কবরের আযাবের বিবরণ আল্লাহর রাসূল (সা.)

আমাদেরকে জ্ঞানিয়ে গিয়েছেন। কবরের পরের জীবনটা কত দীর্ঘ তার আলোচনাও কুরআন-হাদীসে এসেছ। কিন্তু আমরা তো সে কথাগুলো ভারি না। ভাবি তথু দুনিয়ার কথা।

# আখেরাতের ভাবনা যেভাবে সৃষ্টি হয়

এখন প্রশ্ন হলো-

পার্থিব জীবনের এ তীব্র চিন্তাকে আমরা স্থিমিত করবো কীভাবে? আমাদের অন্তরে আখেরাতের ভাবনাকে কিভাবে সমৃদ্ধ করে তুলবো? মরুভূমির এক রাখালের অন্তরে যে পবিত্র ভাবনা সমৃদ্ধ্যুল ছিলো, যে সিপ্প চিন্তা এ আরব্য তরুণীর অন্তরে বিরাজমান ছিলো, সে চিন্তাকে আমরা আমাদের অন্তরে সৃষ্টি করবো কিভাবে?

এর পথ একটিই। যাদের অন্তরে আখেরাত-ভাবনার প্রাচুর্য আছে, যাদের হৃদয়ে আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার অনুভৃতি আছে, তাদের সংস্পর্গ গ্রহণ কর। তার কাছে আসা-যাওয়া কর। তার পাশে বস। তার কথাগুলো শোনো। এভাবেই তোমার অন্তরে আখেরাতের ভাবনা প্রতিষ্ঠিত হবে। এ সংস্পর্শই মূলত সাহাবায়ে কেরামের জীবনকে বদলে দিয়েছিলো। এরাই তো এক সময়ে অতি নগণ্য কারণে যুদ্ধ-ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়তো। একটি মুরগির বাচ্চার জন্য এরাই তো একসময় চল্লিশ বছর যাবত যুদ্ধ করেছিলো। একটি কৃপ, ছোট একটি বকরি কিংবা অন্য কোনো তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র কবে এরাই তো রক্তের বন্যা বইয়ে দিতো। অথচ এরাই যখন রাস্ল (সা.)-এর সংস্পর্শে এলো, বিপ্লব ঘটলো তাঁদের জীবনে। পার্থিব সকল দাবী-কামনা তাদের সামনে তুচ্ছ মনে হতে লাগলো। এমনকি নিজের ঘর-বাড়ি মক্কার মুশরিকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে তথ্য সামান্য পরিধেয় বন্ধ নিয়ে মদীনায় হিজরত তো অবশেষে এরাই করেছিলেন।

#### সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা

মদীনার আনসারী সাহাবীগণ এদেরকে 'তোমরা আমাদের ভাই বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। আরো বলেছিলেন, আমাদের অর্ধেক সম্পদ আপনারা নিয়ে নিন। অবশিষ্ট অর্ধেক আমাদের জ্বন্য রেখে দিন। কিন্তু মুহাজিরগণ উত্তর দিয়েছিলেন, আপনাদের এসব অর্থ-সম্পদের প্রতি আমাদের কোনো আকর্ষণ নেই। তবে আমরা আপনাদের জমিতে শ্রম দিতে রাজি আছি। বিনিময়ে যে ফসল উৎপাদিত হবে, তা আমরা পরস্পরে বউন করে নেবো। এবার বলুন, এদের মাঝে যে পার্থিব লোভ-লালসা থৈ থৈ করতো, তা আজ কোধায় হারিয়ে গোলো?

উত্তপ্ত জিহাদের ময়দান। ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। ঠিক এ মুহূর্তে হাদীস শুনেছেন, রাস্লুলাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতবরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জানাতে সুউচ্চ আসন দান করবেন। এ হাদীস শোনামান্ত এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন, রাস্লুল্লাহ (সা.)-এর মুখে তুমি সত্যিই কি এমন কথা শুনেছ? বললেন, হাাঁ। আমি নিজ কানে শুনেছি এবং আমার হৃদয় তা পুরোপুরি সংরক্ষণ করেছে। সঙ্গে-সঙ্গে সেই সাহাবী বলে উঠলেন, ব্যস! তাহলে তো এ মুহূর্তে জিহাদ ছেড়ে দেয়া আমার জন্য হারাম। এ কথা বলেই তরবারি হাতে তুলে নিলেন। ঢুকে পড়লেন শক্র-বাহিনীর ভেতর। তীর এসে বুকে বিদ্ধ হলো, বুক থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুল। রক্তমাখা বুকটা নিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন–

# فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَة

কা বার রবের কসম! আজ আমি সফল। চলে এসেছি আপন মনজিলে মকসুদে। অথচ এরাই তো এক সময় দুনিয়ার মোহে দৌড়াতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সংস্পর্শে তাদের জীবনচিস্তায় ঘটলো সোনালী বিপ্লব।

# যাদুকরদের দৃঢ় ঈমান

কুরআন মজীদে হযরত মৃসা (আ.)-এর কাহিনী বিবৃত হয়েছে। তিনি ফেরাউনকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিয়েছেন। মৃজিয়া দেখিয়েছেন। মাটির উপর ছড়ি ছেড়ে দিয়েছেন। ছড়ি সাপ হয়ে গিয়েছে। ফেরাউন মনে করেছিল এটা যাদু। সে রাজ্যের সব যাদুকরকে সমবেত করে মৃসার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিলো। যাদুকরদেরকে বললো, আজ তোমাদের পরীক্ষার দিন। তোমাদেরকে তোমাদের বিদ্যার মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। মৃসা একজন বড় যাদুকর। তার বিরুদ্ধে তোমরা জয়ী হতে হবে। তারা সকলেই ছিলো ফেরাউনের রাজ্যের নির্বাচিত যাদুকর। তাই তারা নিজেদের প্রাপ্য সম্পর্কে জানতে চাইলো। কুরআন মজীদের ভাষায়–

قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِيْنَ (سورة الشعراء ٤١)

তারা ফেরাউনকে বললো, যদি আমরা বিজয়ী হই, তাহলে আমরা পুরস্কার পাবো তো?

উত্তরে ফেরাউন বলেছিলো-

হ্যরত মৃসা (আ.)-এর সামনে তারা তাদের হাতের দড়িগুলো ছেড়ে দিলো, কেউ ছেড়ে দিলো হাতের লাঠি। সেগুলো সাপ হয়ে এদিক- সেদিক ছোটাছুটি করতে লাগলো। আল্লাহ তা'আলা অহিযোগে মৃসা (আ.)-কে নির্দেশ দিলেন, এবার তুমি তোমার লাঠিটি মাটিতে ছেড়ে দাও। হ্যরত মৃসা নির্দেশ পালন করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে লাঠিটি অজগরের রূপ নিলো এবং যাদুকরদের সব সাপ গিলে ফেললো। যাদুকররা নিজেদের বিদ্যার ব্যাপারে খুব গর্বিত ছিলো। মৃসা (আ.)-এর অজগর যখন তাদের যাদুর সাপগুলো খেয়ে ফেললো, তখন তারা বুঝতে পারলো, এটা যাদু নয়। যদি যাদু হতো, আমারই জয়ী হতাম। মৃসা যা করছেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই করেছেন। বাস্তবেই তিনি আল্লাহর নবী। তাদের অস্তরে একথা উদিত হতেই তারা মৃসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনল। তারা মৃসা (আ.)-এর মুজিযা সচক্ষে দেখেছিলো। মৃসা (আ.)-এর সামান্য সংস্পর্শ পেলো। আর এ সামান্য সংস্পর্শে তাদের জীবনে এমন বিপ্লব ঘটলো যে, সকলেই সমবেত কণ্ঠে বলে উঠলো—

আমরা ঈমান আনলাম হারুন ও মূসার রবের প্রতি। এ দৃশ্য দেখে ফেরাউন বলে উঠলো—

আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা মৃসার প্রতি ঈমান এনে ফেললে?

সে যাদুকরদের প্রতি প্রচণ্ডভাবে রেগে গেলো। তাই যাদুকরদেরকে এই বলে শাসালো–

আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেন্সবো এবং আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শৃলে চড়াবো। তখন ডোমরা নিশ্চিতরূপে টের পাবে আমাদের মধ্যে কার শান্তি কঠোরতর ও অধিকতর স্থায়ী। –(সূরা তোরা-হা: ৭১)

ফেরাউন যাদুকরদেরকে শাসাচ্ছে। একবার ডেবে দেখুন, এ যাদুকররাই একটু আগে ফেরাউনের সঙ্গে নিজেদের যাদুর বিনিময় নিয়ে দরদাম করেছে। জানতে চেয়েছে যাদুর যুদ্ধে বিজ্ঞয়ী হলে আমরা কী পাবো? আর এখন তাদের সামনে সেই লোভ-লাভের স্বপু ভো নেই-ই, উপরম্ভ তাদের সামনে ঝুলছে ফাঁসির কাঠ। বরং তারা দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে ফেরাউনের ধমকের জবাব দিলো—

قَالُواْ لَنْ تُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِيْ فَطَرَّنَا فَاقْضِ

مَا أَنْتَ قَاضِ (سورة طه : ٧٢)

আমাদের কাছে সুস্পষ্ট যে প্রমাণ এসেছে, তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেবোনা। কাজেই তুমি যা ইচ্ছা তা কর। (সূরা তোয়া-হা: ৭২)

থাদুকরদের স্পষ্ট বক্তব্য, তুমি আমাদের মারতে পার, কাটতে পার, ফাঁসিতে ঝোলাতে পার— যা ইচ্ছা শান্তি দিতে পার। এতে আমাদের টনক নড়বে না। এসবই তো দুনিয়ার ফয়সালা। আর আমাদের সামনে রয়েছে আখেরাতের দৃশ্য। চিরস্থায়ী জীবনের দৃশ্য। সে দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং তোমার ধমককে আমরা পরওয়া করি না।

দেখুন, এক মুহূর্ত পূর্বেও যারা ছিলো দুনিরাপূঁজারী, যারা একটু পূর্বেও নিজেদের যাদুর পারিশ্রমিক নিয়ে ফেরাউনের সঙ্গে দর কষাক্ষি করেছিলো, তারাই এখন ফাঁসিতে ঝুলতে প্রস্তুত। এ পরিবর্তন কীভাবে এলো?

মূলত এর কারণ হলো ঈমান ও সংস্পর্ণের সম্মিলন। এর মাধ্যমেই তাদের জীবনের পরিপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে।

#### সংস্পর্শের ফায়দা

মূলকথা হলো, ঈমান ও বিশ্বাসের সঙ্গে যখন সংস্পর্শ মিলিত হয়, তখনই অন্তরের মধ্যে এ জযবা সৃষ্টি হয়। পার্থিব লোভ-লালসা তখন অন্তর থেকে মিটে যায়। সেখানে প্রবল হয়ে উঠে আখেরাতের চিন্তা। আখেরাতের ভাবনাই মানুষকে সত্যিকার অর্থে মানুষ করে তোলে। যদি কারও অন্তরে আখেরাতের

ভাবনা তিরোহিত থাকে, তাহলে প্রকৃত অর্থে সে মানুষ নয়। সে হিংস্রপ্রাণী। সে তখন সবসময় কামনা করে পার্থিব লোভ-লাভ। এ কামনা চরিতার্থ করতে কারো গলায় ছুরি চালাতে, কাউকে লাশ বানাতে তার একটুও দ্বিধা হয় না। তার কামনাজুড়ে থাকে একটাই ভাবনা— যে করেই হোক এ দুনিয়াটা আমার চাই। মানুষ সত্যিকার অর্থে মানুষ হতে হলে মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তাকে ভাবতেই হবে। আর এটা অর্জিত হয় আল্লাহওয়ালাদের সোহবতের মাধ্যমেই। বুযুর্গানে-দ্বীনের সংস্পর্শই একজন মানুষকে সত্যিকার অর্থে মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে পারে।

# বর্তমান পৃথিবীর করুণ অবস্থা

চারিদিকে তথু সমস্যা আর সমস্যা। বইছে সমস্যার ঝড়। এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য খোলা হয় নানারকম অফিস। কায়েম করা হয়েছে আদাশত। বসানো হয়েছে পুলিশ। কিন্তু সরকারী অফিসগুলোতেই চলে ঘুষের বাণিজ্য। বশুন, এর কী কোনো চিকিৎসা আছে। এর চিকিৎসার জন্য নতুন আদালত বসানো হয়েছে- দুর্নীতি দমন আদালত। এখন সে আদালতেও ঘুষ লাগে। আগে যেখানে পাঁচ টাকা ঘূষ হলে চলতো, এখন সেখানে গুণতে হচ্ছে দশ টাকা। ঘুষের এক অংশ পাচ্ছে সরকারী কর্মকর্তা, আরেক অংশ নিচ্ছে দুর্নীতি দমন ব্যুরো। তারপর এ দুর্নীতি দমন ব্যুরোর জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে উপদেষ্টামণ্ডলী। এখন এসব উপদেষ্টার জন্যও দরকার হয় ঘূষের অর্থ। এডাবে ক্রমশ ঘূষের ফিরিন্তি কেবল দীর্ঘ হচ্ছে। কারণ, ঘূষ প্রতিরোধের জন্য যাকে বসানো হয়, তার মাথাতেই থাকে ঘূষের ফন্দি-ফিকির। কী করে আমার বাড়িটা অন্যের বাড়ির চেয়ে চমৎকার হবে। অন্যের গাড়ির চেয়ে আমার গাড়ি কি করে বেশি দামী হবে? কী করে আমার পোশাকটা অপরেরটার চাইতে বেশি জমকালো হবে? ফলে অফিস-আদালত যতই বাড়ছে, যতই নিত্যনতুন আইন প্রণয়ন হচ্ছে, ততই ঘূষের প্রতাপ বাড়ছে। আইন বিক্রি হচ্ছে এক-দুই টাকায়। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে একথা দাবী করতে পারি যে, যদি আল্লাহর ভয় না থাকে, যদি আখেরাতের চিন্তা প্রতিষ্ঠিত না থাকে, যদি আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার অনুভৃতি না থাকে, তাহলে এই আইন, এই অফিস-আদালত, এই পুলিশ কিছুই করতে পারবে না। সবই অনর্থক।

আমেরিকা পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য রাষ্ট্র। যেখানকার প্রতিজন মানুষ শিক্ষিত। একশতে একশজনই শিক্ষিত। অর্থ-প্রাচূর্য রীতিমত সেখানে থৈ থৈ করছে। বিজ্ঞান ও টেকনোলজি ঝুমঝুম করছে। পুলিশ সর্বদা সজাগ ও সতর্ক। পুলিশ ঘুষ খায় না। পুলিশকে ঘুষ দিয়ে দাবানো যায় না। সংবাদ পাওয়ার তিন মিনিটের মধ্যে পুলিশ পৌছে সরেজমিনে, ঘটনাস্থলে। কিন্তু এমন সভ্যদের অবস্থা হলো এই— সেখানকার সভ্যদের কাছে আমাকে এ উপদেশ ওনতে হয়েছে, দয়া করে আপনি হাতঘড়ি হাতে দিয়ে বাইরে যাবেন না। ভালো হবে যদি পকেটে কোনো টাকা-পয়সা না রাখেন। একান্ত প্রয়োজনে সামান্য রাখতে পারেন। কারণ, যে কোনো মুহূর্তে আপনার ঘড়ি কিংবা টাকা-পয়সা ছিনতাই হতে পারে। এ তুচ্ছ বস্তুর জন্য ছিনতাইকারীরা আপনাকে মেরেও ফেলতে পারে। এটা কাল্পনিক কোনো গল্প বলছি না। তথাকথিত উনুত ও সভ্য দেশ আমেরিকার কথাই বলছি। এসবই সেখানে অহরহ ঘটছে। আর সেখানে আইন ও আইনবিদরা বসে-বসে তামাশা দেখছে। তিন মিনিটের গতিসীমাসম্পন্ন পুলিশ-বাহিনী তো সেখানে অসহায়। অফিস-আদালত সবই আপন স্থানে আছে। একদিকে চাঁদের পেটে পতাকা উড়াচেছ আর অন্যদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এ মর্মে ঘোষণা দিচ্ছে— আজ আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, অপরাধ কিভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। ড. ইকবাল চমৎকারভাবে বলেছিলেন—

ڈھونڈنے والاستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیامیں سفر کرنہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو گر فقار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کرنہ سکا

গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথের অস্বেষণকারীরা নিজেদের চিম্ভার জগতে ভ্রমণ করতে পারেনি। সূর্যের রশ্মি যারা আবদ্ধ করশো, জীবনের ঘন অন্ধকার নিশীকে প্রভাতের আলোকে তারা উদ্রাসিত করতে পারেনি।

পৃথিবী আজ এ দৃশ্য দেখছে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত এ পৃথিবী রাস্লুল্লাহ (সা.)-এর পায়ের কাছে মাথা নত না করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দিক-নির্দেশনার আলোকে নিজেদের অন্তপ্রাণকে আখেরাতের আলো ঘারা আলোকিত করে না তুলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবী এ করুণ দৃশ্যকেই মেনে নিতে হবে। হাজার আইন তৈরি কর। অফিস-আদালত যত খুশি বসাও। তোমাদের সমস্যার

কোনো কুল-কিনারা হবে না। আইন ও অফিস-আদালত মুক্তি দিতে পারবে না।
মুক্তির পথ একটাই— বুযুর্গানে দ্বীনের সংস্পর্শ গ্রহণ। তাদের সংস্পর্শ থেকে,
তাদের কথামত চলে নিজেদের অস্তরকে আখেরাতের ফিকির দ্বারা সমৃদ্ধ করে
ত্লতে পারলেই ওধু এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পার। অন্যথায় নয়।
আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

وَاخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

# অপর্কে খুশি করন

"यम् निवाप तिरे, हिर्मा-एग्रामप्ति तिरे प्रमन म्राप्ति प्रतिमा (जा कान्नाज्ञ न्या।

• प्रमे प्रतिम प्रतिमा (जा कान्नाज्ञ न्या।

• प्रमे प्रतिम प्रतिम स्वाय मान्यिय जाउत यि ज्ञाव मान्यिय ज्ञाव स्वाय मान्यिय ज्ञाव स्वाय मान्यिय ज्ञाव स्वाय क्रिय क्रिया क्रिय क्रिय

# অপরকে খুশি করুন

اَلْحَمْدُ لِلّه نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسنَا وَمِنْ سَيّاتِ اَعْمَالَنَا، مَنْ يَهْدِهِ الله فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ... صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلَيْمًا كَنَيْرًا كَثِيرًا - امَّا بَعْدُ :

عَنْ عَبْدِ لِلهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللهِ سُرُوْرٌ يُدْخِلُهُ عَلَىٰ مُسْلِمِ (المعجم الكبير، حديث نمير ١٣٦٤٢)

হামৃদ ও সালাতের পর!

#### প্রাককথন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেছেন, রাস্লুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন— আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় আমলসমূহ থেকে একটি পছন্দনীয় আমল হলো একজন মুমিন অপর মুমিনের অস্তরে আনন্দ প্রবেশ করাবে।

সনদ বিবেচনায় হাদীসটি দুর্বল। তবে আরো বহু হাদীস ও প্রমাণ দারা হাদীসটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। রাস্লুলাহ (সা.) বিভিন্ন হাদীসে বলেছেন এবং নিজের বাণী ও কর্ম দারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, একজন মুমিনকে খুলি করা আল্লাহ তা'আলার একটি পছন্দনীয় আমল।

### আমার বান্দাদেরকে খুশি রাখ

হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন, বান্দা যখন আল্লাহকে ভালোবাসে, তখন যেন আল্লাহ বলেন, যদি তুমি আমাকে ভালোবেসে থাক, তাহলে আমাকে তো এ দুনিয়াতে তুমি কাছে পাবে না, তবে হাাঁ, আমার বান্দাদেরকে পাবে, পাবে আমার সৃষ্টিকূলকে। সুতরাং তুমি ভাদেরকে ভালোবাস। আর এ ভালোবাসার দাবী হলো তুমি ভাদেরকে সম্ভষ্ট কর।

আমাদের সমাজে এক্ষেত্রে দুধরনের রীতি পাওয়া যায়। উদারনীতি ও সংকীর্ণনীতি। অপচ সঠিক নীতি হলো মধ্যপদ্বার নীতি। অনেকে অপর মুসলমানকে খুশি করার বিষয়টি মোটেও গুরুত্ব দেয় না। তারা জানে না, এটি কত মহান্ ইবাদত। একজন মুসলমানকে খুশি করলে আল্লাহ তাকে শুভ পরিণাম দেন— এ ব্যাপারটির অনুভূতিও তাদের অন্তরে নেই। বুযুর্গানে-দ্বীন বলেছেন—

## دل بدست آور که حج اکبراست

অর্থাং- কোনো মুসলমানের অন্তর জয় করে নেয়া হচ্ছে আকবার সমতুল্য। কথাটি নিছক কথার কথা নয়। বাস্তবে মুসলমানকে খুশি করা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় আমল।

## অপরকে খুশি করার ফল

ঝগড়া-বিবাদ নেই, হিংসা-ফ্যাসাদ নেই এমন স্বপ্নের দুনিয়া তো জানাততুল্য। একটু তেবে দেখুন, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে যদি অপরকে খুশি করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়, তাহলে দুনিয়াতে কি এ চিত্রই ফুটে উঠবে না? তাই বিষয়টির প্রতি যতুবান হোন, খুব গুরুত্ব দিন। প্রয়োজনে নিজে একটু কষ্ট করুন। এক-দুমিনিটের কষ্ট সয়ে নিতে পারলে এবং এতে অপর মুসলমান খুশি হলে আল্লাহ তা'আলা পরকালে অনেক সাওয়াব দান করবেন।

## হাস্যোজ্বল চেহারায় সাক্ষাত করা একটি সদকা

এক হাদীসে রাস্লুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন ধরনের সদকার কথা বলেছেন। বলেছেন এই আমল সদকা, ওই আমল সদকা এবং সেই আমলও সদকা। অর্থাৎ— এসব আমলে ঠিক সদকার মত সাওয়াব পাওয়া যাবে। তারপর এ হাদীসের একটি অংশে তিনি ইরশাদ করেছেন—

অর্থাৎ— নিজের মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমাখা চেহারা নিয়ে সাক্ষাত করাও একটি সদকা। যখন তুমি তোমার মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে মিলিত হবে তখন হাসিহাসি ভাব নিয়ে মিলিত হবে। যেন সে বুঝে নেয় যে, তোমাদের এ পারস্পরিক সাক্ষাতে তুমি অসম্ভষ্ট নও; বরং খুলি।

সৃতরাং যেসব লোক সাক্ষাতের জন্য নিয়ম ও সময় বেঁধে দিয়ে রেখেছে এবং যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আভিজাত্যের পর্দা ভেদ করতে হয়, তারা সুনাতের উপর আমল করছে না।

## খনাহ ঘারা অপরকে খুশি করা হাবে না

অপরদিকে অনেকে এক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত উদারনীতি অবলঘন করে আছে। তারা বলে, যেহেতু মুসলিম ভাইকে খুলি করা ইবাদত, তাই আমরা এ ইবাদত করি। চাই গুনাহের মাধ্যমে হলেও আমরা অপরকে খুলি রাখার চেষ্টা করি। আল্লাহ বলেছেন, অপরকে খুলি রাখতে। তাই হোক না গুনাহ তবুও তো খুলি রাখার ইবাদতটুকু করছি। মনে রাখবেন, এটাও একপ্রকার ভ্রষ্টতা। কারণ, অপরকে খুলি করার মর্মই তারা বোঝেনি। এর মর্মার্থ হলো, অপরকে খুলি রাখতে হবে জায়েয ও বৈধতার সীমা খেকে। এখন এ ক্ষেত্রে অবৈধ উপায়ের আশ্রয় নেয়ার অর্থ হলো, সে বান্দাকে খুলি করতে গিয়ে আল্লাহকে অসম্ভষ্ট করলো। এর নাম তো ইবাদত নয়। সুতরাং বন্ধু-বান্ধবকে খুলি করতে গিয়ে গুলাহে নিমক্ষিত হয়ে যাওয়ার নাম ইবাদত নয়।

#### কবি ফয়জীর ঘটনা

তখন সুলতান আকবরের যুগ। কবি ফয়জী নামে এক বিখ্যাত কবি ছিলো। একবার সে নাপিতের দোকানে বসে দাড়ি কামাচ্ছিলো। ইত্যবসরে এক ভদ্রলোক তাকে দেখে বললেন–

اقا: ریشی تراشی؟

জনাব ফয়জী! আপনি দাড়ি কামাচ্ছেন?

কবি ফয়জী উত্তর দিলো-

"بلے، ریش می تراشم - دل کے نمی خراشم"

হাাঁ, দাড়ি কামাচিছ বটে; কি**ন্ত কারো অন্তর** তো ভাঙছি না।

অর্থাৎ কবি ফয়জী বোঝাতে চেয়েছে, আমার আমল আমার সঙ্গে। আর আমি তো কারো মনে কষ্ট দিচ্ছি না। কিন্তু আপনি যে আমাকে খোঁচা দিলেন, এতে তো আমার মনে ব্যথা পেয়েছি। তখন ঐ ভদ্রলোক উত্তর দিলেন--

# "دیے نمی خراشی، ولے دیے رسول الله می خراشی (صلی الله علیه وسلم)"

জনাব ফরজী! আপনি বলছেন, আপনি কারো মনে ব্যথা দেননি। কিছু আমি বলি, আপনার এ আমলের মাধ্যমে তো আপনি রাস্লুল্লাহ (সা.)-এর মনে ব্যথা দিয়েছেন।

#### আল্লাহওয়ালারা অন্যকে খুলি রাখে

সূত্রাং আমাদের সমাজের কিছু লোক যে যুক্তি দিয়ে বলে, অপরকে খুশি করা ইবাদত্ব, তাই আমি অপরকে খুশি করছি। হোক না তা গুনাহের মাধ্যমেই, তাদের এ জাতীয় আচরণ মূলত আল্লাহকে অসম্ভষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়। এটা কোনো ইবাদত নয়। হাকীমূল উন্মত হযরত থানবী (রহ.) হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেছেন—

অর্থাৎ— সুফিগণ মুসলমানকে খুলি রাখতেন। এটা ছিলো তাঁদের বভাবজাত। তাদের কাছে যে-ই আসতো, সম্বষ্টটিন্তে ফিরে যেতো। তারপর থানবী (রহু) বলেন—

অর্থাৎ- অপরকে খুনি করার ক্ষেত্রে একটি শর্তের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। তাহলো, এটি করতে গিয়ে নিজে গুনাহে লিগু হওয়া চলবে না। তারপর তিনি আরো বলেন-

অর্থাৎ— যেমন অনেকেই এক্ষেত্রে নিজেদেরকে 'কম্প্রোমাইজ গ্রুপ' বলে। তাদের কথা হলো, যে যাই করুক এতে আমাদের কিছু যায়-আসে না। আমরা কারো দোষ ধরবো না। কোনো মন্দকে মন্দ বলবো না। আমরা কম্প্রোমাইজে বিশ্বাসী। তাদের এ মানসিকতা ভ্রান্ত। তিনি আরো বলেন—

অর্থাৎ— অনেকে তো এ কারণেই সং কাজের আদেশ দেয় না এবং অসং কাজে কাউকে বাঁধা দেয় না। তারা ভাবে, অমুককে নামায পড়তে বললে তার মনে কট যাবে। অমুকের অমুক গুনাহটি ধরলে সে মনে ব্যথা পাবে। আর আমরা কাউকে মনে কট দিতে চাই না। অবশেষে তিনি বলেন—

অর্থাৎ— এ জাতীয় মনোভাব যারা পোষণ করে, তারা কি কুরআন মজীদের এ আয়াত দেখে না। যেখানে বলা হয়েছে যে, দ্বীন পরিপন্থী কাজে কাউকে লিপ্ত দেখলে তাকে তা থেকে বারণ করবে। এক্ষেত্রে তোমার মাঝে তার উপর করুণা আনা যাবে না।

#### ন্মভাবে অসংকাজের নিষেধ করবে

অবশ্য অসৎ কাজে বাধা দেয়ার ক্ষেত্রে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে ব্যথা পেলেও যেন তা মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। অত্যস্ত ন্ত্র ভাষায় দরদ, ভালোবাসা ও কল্যাণকামিতা মিশিয়ে তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। গোসা দেখানো যাবে না। এতে কিছুটা হলেও তার মনোঃকট্ট কমে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিকভাবে আমল করার তাওফীক দান করন। আমীন।

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

# अपर्वत मर्कि ७ क्रहित मृत्यायन कक्रन

"लाडालाडएवता এ पुनिमाए येव काक निक्कत मिर्किमणा रम ना। এकना शाक ना निक्कत कछे, जबुरु एम जना वर्ष्ट कछे ना लाय। निक्कत कछे मिर्न तमा याय, विष्ठ जल्दित कछे कार्ताडाव सिर्न तमा याय ना। रेसलाय जामार्यतक এ लिक्का-रे पिर्एए। এটारे रेसलायित लिकोहात ल्यांत सातकथा।"

"হাকীমুন র্রদাত আশরাফ আনী খানবী (রহ.)
নিজের খানকায় বমে ইমনামের এমব শিদ্যাচার
নোকদেরকে হাতে—কন্মে শিক্ষা দিয়েছেন।
ব্রমূর্গদের 'মোহবত' ছাড়া এমব শিক্ষা মচরাচর
দান্ডেয়া যায় না। এটাই আমার অক্তিজ্ঞতা।"

# অপরের মর্জি ও রুচির মৃশ্যায়ন করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰه نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعَيْنَهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّاتِ اَعْمَالَنَا، مَنْ يَهْده الله فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِلْهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ اللَّا الله وَحْدَهُ مُضِلًّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِلْهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ إِلٰهَ اللَّا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلاَئا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ... صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَمْ تَسْلَيْمًا كَثَيْرًا كَثِيرًا - اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ أَبِىْ ذَرِّالَٰغِفَارِىْ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَالِقُوْا النَّاسَ بِاَخْلاَقِهِمْ - اَوْكَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اتحاف السادة المتقين ، ٢٥٤/٦)

#### হাম্দ ও সালাতের পর।

হযরত আব্যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুক্সাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করবে তার বভাব-চরিত্র ও ক্রচি অনুযায়ী। অপরের ক্রচি ও মেজ্রাজ্ঞের মূল্যায়ন করাও দ্বীনেরই অংশ। এমন কাজ করা যাবে না যে, যার কারণে অপরের মনে কষ্ট যায়। ক্ষেত্রবিশেষে কাজটি হারাম নয়; বরং বৈধ, তবুও করবে না। এটাও ইসলামের শিষ্টাচার। আল্লাহ তা'আলা হযরত থানবী (রহ্)-এর মূর্যাদা বাড়িয়ে দিন। তিনি ইসলামের এ অধ্যায়টিকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

খুতুবাত-৯/১৩

### হ্যরত উসমান (রা.)-এর ক্লচির মৃল্যায়ন

হাদীস শরীফে এসেছে, একবারের ঘটনা, রাস্লুক্সাহ (সা.) অবস্থান করছিলেন নিজেরই বাসগৃহে। পরিধানে ছিল সেলাইবিহীন লুন্সি। লুন্সিটা তিনি বেশ উঁচু করে পরেছিলেন। সম্ভবত ঘটনাটি তখনকার, যখন হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনামতে তিনি লুন্সি যদিও উঁচু করে পরেছিলেন, তবে এতটুকু উঁচু করে পরেননি যে, হাঁটুর উপর চলে গিয়েছিলো। ইত্যবসরে দরজা নক করার শব্দ হলো। জানা গেলো, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এস্থেছেন।

রাসূর্ল্বাহ (সা.) তাঁকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তিনি ভেতরে প্রবেশ করে রাস্ল্লাহ (সা.)-এর পাশে বসলেন। আর রাস্ল্লাহ যেভাবে বসা ছিলেন, সেভাবেই বসে রইলেন। পবিত্র পা তাঁর আগের মতই উন্মোচিত থাকলো। কিছুক্ষণ পর আবার দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো। জানা গেলো, এবার এসেছেন হযরত উমর (রা.)। রাস্ল্লাহ (সা.) তাঁকেও ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তিনিও রাস্লের পাশেই বসলেন। রাস্ল্লাহ (সা.) এবারও নড়লেন না। পূর্বের মতই পা খোলা রাখলেন। আরো কিছুক্ষণ পর দরজায় করাঘাতের শব্দ হলো। রাস্ল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, কে? জবাব এলো, আমি উসমান। রাস্ল্লাহ (সা.) সঙ্গেলন লুলিটা নামিয়ে নিলেন এবং নিজের পবিত্র পা ভালোভাবে ঢেকে দিলেন। তারপর উসমান (রা.)কে অনুমতি দিলেন ভেতরে আসার। তিনিও ভেতরে প্রবেশ করে বসে পড়লেন।

#### ফেরেশতারা যাঁকে লচ্ছা পেতো

এ সাহাবী উক্ত দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। তিনি আরয করলেন, ইয়া রাস্লুল্লাহ, আবু বকরের আগমনে এবং এরপর উমরের আগমনে আপনি নড়লেন না, লুঙ্গিও নামালেন না; কিন্তু যখনই উসমান এল, তখন লুঙ্গি নামিয়ে দিলেন। আপনার পবিত্র পা ঢেকে দিলেন। এর কারণ কিং রাস্লুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন, যাকে দেখে ফেরেশঅরাও লক্ষিত হন, আমি কেন তাকে লক্ষা পাবো নাং লক্ষা ছিলো পরিপূর্ণ লক্ষাশীল ও পূর্ণাঙ্গ মুমিন হযরত উসমান (রা.) এর বিশেষ গুণ। এক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁকে সুউচ্চ মাকাম দান করেছিলেন। তাঁর উপাধি ছিলোন كَامِلُ الْحَيَاءِ وَالاِثْمَانَ অর্থাৎ পরিপূর্ণ লক্ষাশীল ও পূর্ণাঙ্গ

রাস্লুলাহ (সা.) তাঁর সকল সাহাবীর রুচি ও বভাব সম্পর্কে ধারণা রাখতেন। উসমান (রা.) সম্পর্কে জানতেন যে, তিনি একজন লজ্জাশীল পুরুষ। হাঁটু পর্যন্ত পুরুষের সতর। তাই এর আগ পর্যন্ত খোলা রাখা নাজায়েয় নয়। এ জন্যই তিনি হযরত আবু বকর ও উমর (রা.)-এর আগমনের পরেও পবিত্র পা খোলা রেখেছিলেন, কিন্তু উসমান (রা.)-এর বেলায় তিনি ভাবলেন, উসমান যেহেতু বভাবগতভাবেই লাজুক, তাই তার সামনেও যদি পা খুলে রাখি, তাহলে এটা তার সাধারণ বভাববিরোধী হবে, হয়ত সে লজ্জা পাবে। এ কারণে তাঁর আগমনের পূর্বে তিনি পা ঢেকে নিলেন এবং লুকি নীচু করে নিলেন।

রাস্পুরাহ (সা.)-এর সামান্য ইন্সিতে যাঁরা নিজেদেরকে কুরবান করে দেরার জন্য প্রতিটি মুহুর্তে প্রস্তুত থাকতেন, তারাই তো সাহাবারে কেরাম। এরপরেও আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁদের ক্রচি ও বভাবের প্রতি সম্মান দেখাতেন। মনে করুন, উসমান (রা.)-এর আগমনের কারণে তিনি যদি পুদি না উঠাতেন, তাহলে উসমান (রা.)-এর পক্ষ থেকে কি কোনো অভিযোগ উঠতো? মোটেও নয়। কিস্তু রাস্পুরাহ (সা.) উম্মতকে শিক্ষা দিলেন যে, যার বভাব যেমন তার সঙ্গে ব্যবহার কর তেমন। লোক বুঝে কথা বল, পাত্র বুঝে বস্তু রাখ।

## উমর (রা.)-এর স্ভাবের মূল্যায়ন

হযরত উমর (রা.) একবার এলেন রাস্লুল্লাহ-এর দরবারে। রাস্লুল্লাহ (সা.) তাঁকে বললেন, উমর, আমি এক বিম্ময়কর সপ্র দেখেছি। স্থেল্ল জান্লাত দেখলাম। সেখানে একটি সুবিশাল অট্টালিকাও দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার? বলা হলো, এটা উমরের। অট্টালিকাটি আমার কাছে চমংকার মনে হয়েছে। মন চেয়েছে যে, একটু প্রবেশ করি এবং ঘুরে-ঘুরে দেখি। কিন্তু উমর, তখনই তোমার আত্মর্যাদাবোধের কথা মনে পড়ে গেলো। আল্লাহ তা'আলা যা তোমাকে বেশি দান করেছেন। শোনো উমর। এজন্যই আমার মনে হলো, তোমার আগে তোমার ভবনে প্রবেশ করা তোমার আত্মর্যাদাবোধের সঙ্গে অসক্তিশীল হবে। তাই তোমার ভবনটাতে দুকলাম না। হয়রত উমর (রা.) একথা ভনে কেঁদে ফেললেন। বললেন, ! الله يَ الْمُولُ الله আ্লাহ! আপনার বেলায়ও কি আমার এ আত্মর্যাদাবোধ! তা যদি থেকে থাকে, তবে আপনার বেলায় তো নয়। তা তো অন্যদের বেলায়।

## প্রত্যেক সাহাবীর মেযাজের মৃশ্যায়ন

এখান থেকে একটু ভাবুন যে, রাসৃপুরাহ (সা.) কতটা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন সাহাবায়ে কেরামের রুচি ও মেযাজের প্রতি। একখা ভাবেন নি যে, আমি শিক্ষক; সে আমার ছাত্র। আমি পীর; সে আমার মুরিদ। সূতরাং অধিকার সবই আমার; তাঁর কোনো অধিকার নেই। বরং তিনি প্রতিজ্ঞন সাহাবীর রুচির মর্যাদা দিয়েছেন এবং আমাদেরকেও অপরের রুচিবোধের মৃল্যায়ন করার শিক্ষা দিয়েছেন।

# উন্মৃহাতুল মুমিনীন ও আয়েশা (রা.)-এর রুচির মৃল্যায়ন

একবারের ঘটনা। রাসূলুরাহ (সা.) ইতেকাফ করার ইচ্ছা করলেন। হযরত আয়েশা (রা.)ও তথন তাঁর সঙ্গে ইতেকাফ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। এমনিতে মহিলাদের ইতেকাফ মসজিদে নয়; বরং ঘরেই করা উচিত। কিম্ব আয়েশা (রা.) এর ব্যাপারটি ছিলো ভিন্ন। কেননা, আয়েশা (রা.)-এর ঘরের দরজা মসজিদের দিকে খোলা ছিলো। সূতরাং তাঁর ইতেকাকের দ্বান দরজার সামনে করা হলে এবং রাস্পুল্লাহ (সা.)-এরও ইভেকাফের স্থান সেখানে করা হলে পর্দা লংঘনের আশংকা থাকতো না। সেজন্য তাঁর ইতেকাফের কারণে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। তাই তিনি যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন, রাস্পুরাহ (সা.) অনুমতি দিয়ে দিশেন। এদিকে রামাযানের বিশ তারিখে রাসূলুরাহ (সা.) কোনো প্রয়োজনে বাইরে গেলেন। যখন ফিরে এলেন, দেখতে পেলেন মসন্ধিদে নববীতে অনেকগুলো ভাঁবু। সাহাবায়ে কেরামের নিকট জিজেস করে জানতে পারলেন, এসব তাঁবু উন্মাহাতুল মুমিনীনের। আয়েশা (রা.)-এর অনুমতি প্রাণ্ডিকে অন্যান্য স্ত্রীগণও সৌভাগ্য অর্জনের সুযোগ মনে করে তাঁরাও মসন্ধিদে তাঁবু করে নিলেন। এ অবস্থায় রাসূলুরাহ (সা.) অনুভব করদেন, আরেশা (রা.)-এর ব্যাপার আর অন্যান্য স্ত্রীর ব্যাপার এক নয়। কারণ, আরেশা (রা.) প্ররোজনে পর্দা লংঘন ছাড়াই ঘরে যেতে পারবেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য উম্মাহাতৃল মুমিনীনের আবাসস্থল মসজিদ থেকে দূরে হওয়ার কারণে বারবার আসা-বাওয়ার কারণে পর্দা লংঘনের আশংকা রয়েছে। তাছাড়া মহিলাদের মসন্তিদে ইতেকাফ করা উচিতও নয়। তাই তাঁদের তাঁবু দেখে রাস্লুল্লাহ (সা.) বললেন-

ٱلْبِرُ يُرِدُنَ

এরা কী এভাবে সাওয়াব উপার্জন করতে চাচ্ছে? অর্থাৎ মহিলাদের এভাবে ইতেকাফ করার মাঝে কোনো সাওয়াব নেই।

#### এ বছর আমিও ইতেকাক করবো না

কিন্তু বিষয়টি জটিল হয়ে গেলো। কেননা, আয়েশা (রা.)কে ইতেকাফের অনুমতি রাস্লুল্লাহ (সা.) নিজেই দিয়েছেন। তাই রাস্লুল্লাহ (সা.) ভাবলেন, আয়েশা (রা.)-এর তাঁবু ঠিক রেখে অন্যান্য স্ত্রীর তাঁবু সরানোর আদেশ যদি দেয়া হয়, এতে অন্যান্যরা মনে কট পাবে। তারা ভাববে, আয়েশাকে অনুমতি দেয়া হলো, অথচ আমাদেরকে দেয়া হলো না। আয় যদি আয়েশাসহ সকলের তাবু সরানোর নির্দেশ দেয়া হয়, ভাহলে হয়রত আয়েশা মনে ব্যথা পাবেন। কেননা, ইতোপূর্বে তাঁকে অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। তাই রাস্লুল্লাহ (সা.) সকলের মেয়াজ ও মনের প্রতি লক্ষ্য রেখে ঘোষণা করলেন, আমি এ বছর ইতেকাক করবো না। এ ঘোষণা তনে সকলেই নিজ নিজ তাঁবু উঠিয়ে নিলেন। রাস্লুলাহ (সা.) আর ওই বছর ইতেকাক করেননি।

## ইতেকাফের ক্ষতিপূরণ

প্রতিবছর রামাথানের এ দিনগুলোতে ইতেকাফ করা ছিলো রাস্গুল্লাহ (সা.) এর একটি নিয়মতান্ত্রিক আমল। কিন্তু আরেশা (রা.) সহ অন্যান্য উন্মাহাতুল মুমিনীনের মেথাজ ও মনের প্রতি তাকিয়ে এ নিয়মতান্ত্রিক আমলটি তিনি ছেড়ে দিলেন। সারা জীবনে এই একবারই তিনি ইতেকাফ করেননি। পরবর্তী রামাথানে এর ক্ষতিপ্রণ হিসাবে তিনি দশ দিনের ছলে ইতেকাফ করেছেন বিশ দিন।

## এটাও সুন্নাত

দেখুন, রাস্লুল্লাহ (সা.) ছোটদেরকে কিভাবে মূল্যায়ন করলেন।
ইতেকাক্ষের মত স্পষ্ট আমলও এমনভাবে আদায় করেছেন যে, যেন অপরের
মনে কষ্ট না যায়। আমলও করলেন, অপরের মনে কষ্টও দিলেন না। এতে
আমাদের জন্য এ শিক্ষাও রয়েছে যে, যে আমলটি করষ, ওয়াজিব পর্যায়ের নয়;
বরং মূস্তাহাব ওই আমলটির কারণে যদি কারও মনে কষ্ট যায়, তাহলে প্রয়োজনে
তাকে ছেড়ে দেয়া যাবে বা পিছিয়ে দেয়া যাবে। একেত্রে এটাই রাস্লুল্লাহ (সা.)
এর সুন্নাত।

### ডা. আবদুল হাই (রহ.)-এর আমল

রামাথানে আসরের নামাথ মসজিদে পড়ার পর ইতেকাফের নিয়তে মাগরিব পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করা ছিলো ডা. আবদুল হাই (রহ.)-এর নিয়মিত আমল। এ সময়টাতে তিনি কুরআন তেলাওয়াত, থিকির, তাসবীহ, মুনাজাত ইত্যাদিতে মশওল থাকতেন। এটা চলতো ইফতার পর্যন্ত। তিনি নিজের মুরিদদেরকেও আমলটি করার পরামর্শ দিতেন। কারণ, এর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সময়ওলো মসজিদে কাটানো সম্ভব হয়, ইতেকাফের ফ্যীলত লাভ করা যায়, আমল আদায় করা যায় এবং সবশেষে দু'আ ও মুনাজাত করার ও তাওফীক হয়ে যায় ৽ রমাযানের সারনির্যাস তো আল্লাহর কাছে অধিক দু'আ করা। কেননা, ইফতারের সময় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন মানবহাদয় আল্লাহর প্রেমে উতলা হয়ে উঠে, তাই যে দু'আই করা হয় কবুল হয়। এজনাই তিনি মুরিদদেরকে এটা করার পরামর্শ দিতেন, তাগিদও দিতেন। আলহামদুলিল্লাহ হয়রতের মুরিদদের মাঝে এ আমলের গুরুত্ব এখনও আছে।

#### মসজিদে নয়; বরং ঘরে থাক

একবারের ঘটনা, হ্যরতের এক মুরিদ হ্যরতকে বললেন, হ্যরত, আপনার কথামতো আমি রামাযানে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত ইতেকাফের নিয়তে মসঞ্জিদেই থিকির-আযকার, তাসবীহ-ভাহলীল ও দু'আ-মুনাজাতে কাটাই। একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বললো, সারাদিন তো বাইরেই থাকেন, আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়টুকু ঘরেই থাকুন, তাহলে একসঙ্গে ইফতার করে কিছু আনন্দ উপভোগ করতে পারতাম। আপনি তো এ সময়টুকুও মসজিদে কাটাচ্ছেন, এতে একত্রে বসে কথাবার্তা বলা ও ইফতার করার সুযোগ হয় না। এজন্য হ্যরত আমি এখন দ্বিধা-দক্ষে আছি যে, এ সময়টুকুতে কী করবো? স্ত্রীর ইচ্ছামতো ঘরে থাকবো, না মসজিদে কাটাবো? হ্যরত কথাওলো ওনে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এ সময়টুকু মসজিদে না কাটিয়ে আপনার পরিবার-পরিজনের সঙ্গে ঘরেই কাটান। ঘরে থেকেই যতটুকু সম্ভব যিকির-আযকার, তেলাওয়াত ইত্যাদি করন এবং একসঙ্গে ইফতার করন।

## তুমি পরিপূর্ণ সাওয়াব পাবে

তারপর হ্যরত বললেন, আমি যে তোমাকে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত মসজিলে কাটানোর জন্য বলেছি– এটা মুসভাহাব আমল। আর তোমার স্ত্রী যা বলেছে– এটা তার অধিকার। স্বামীর কর্তব্য হলো, শরীয়তের গণ্ডির ভেতরে থেকে স্ত্রীর মন রক্ষা করে চলা, যা কখনও-কখনও ওয়াজিবও হয়ে যায়। সুতরাং যদি তুমি স্ত্রীর এ বৈধ ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে সমজিদের ইবাদত ছেড়ে দাও, আশা করি, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ওই ইবাদতের বরকত থেকে বঞ্চিত করবেন না। কারণ, স্ত্রীর বৈধ ইচ্ছা পূরণ করাও আল্লাহ তা'আলার একটি নির্দেশ। ইনশাআল্লাহ' এতে তুমি মসজিদে ইবাদত করার সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে।

### ্ এখন যিকির নয়; বরং রোগীর সেবা কর

একবার হ্যরত বললেন, এক ব্যক্তির ঘটনা। সে তার অযিফা ইত্যাদি আদায় করার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে নিয়েছিল। প্রতিদিন ওই সময় একাকি যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীলসহ বিভিন্ন ইবাদত আদায় করতো। হঠাৎ তার বাসার কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লো। তখন সে রোগীর দেখাশোনা ইত্যাদিতে সময় কাটাতে লাগলো। ফলে যিকির-আযকার, অযিফা ইত্যাদি পরিপূর্ণভাবে আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছিলো না। এর কারণে তার অস্তরে একটা অব্যক্ত ব্যথা খচখচ করতো। ভাবতো, হায়! রোগীর দেখাশোনা করতে গিয়ে আমার অযিফা আদায় হচ্ছে না।

উক্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত বলেন, এক্ষেত্রে ব্যথিত হওয়ার কারণ নেই। কেননা, এ সময়ে রোগীর দেখা-শোনাই ইবাদত। এটা তার যিকির-আযকার, অযিফা ইত্যাদি থেকেও উত্তম ইবাদত। আর ক্ষেত্রবিশেষ তো রোগীকে দেখা-শোনা করা ফরযও হয়ে যায়।

#### সময়ের দাবীর প্রতি লক্ষ্য রাখ

মূলত সময়ের দাবীমতো কান্ত করার নামই তো দ্বীন। লক্ষ্য রাখতে হবে, এসময় তোমার কাছে দ্বীনের দাবী কি? যেমন উক্ত ব্যক্তির উপর দ্বীনের দাবী হলো, যিকির আপাতত ছেড়ে দাও, রোগীর সেবা কর। রোগীর সেবার সময় এটা ভাববে না যে, আমি তো যিকির-আযকার ইত্যাদির ফযীলত ও বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছি। কেননা, সে তো দ্বীনের দাবীমতোই আমল করেছে।

#### রামাযানের বরকত থেকে বঞ্চিত হবে না

আরেকদিন হ্যরত বলেন, মনে কর, এক ব্যক্তি অসুস্থ বা সফরাবস্থায় আছে, তাই রোষা রাখতে পারেনি। তার জন্য শরীয়তের বিধান হলো, পরবর্তী সময়ে রোষা ফ্রান্সা করা। এজন্য সে পরবর্তীতে ওই রোষাটি কাল্লা করে নিলো। যেহেতু তার এ ওযরটি ছিলো শরীয়তের পক্ষ থেকে, সূতরাং যেদিন সে কাজা করবে, ওই দিন রামাযানের ফযীলত ও বরকত থেকে বঞ্চিত হবেনা। কেননা, তার ওযর তো আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। এজনাই তো তাকে অন্যদিন কাজা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাহলে আল্লাহ কি তাকে রামাযানের ফযীলত ও বরকত থেকে বঞ্চিত করবেন? না, তা করবেন না। আল্লাহ তা'আলার রহমত সম্পর্কে এ জাতীয় ধারণা করা উচিত হবে না।

## অযথা পীড়াপীড়ি করবেন না

মোটকপ্পা, সময়ের দাবী অনুপাতে কাজ করাই ইসলামের শিক্ষা। এ মুহূর্তে দ্বীন আমার কাছে কী চায়— তাই করতে হবে। নিজের মত ও ইচ্ছা চালিয়ে দেয়ার নাম দ্বীন নয়। অপরের সঙ্গে উঠা-বসা, চলা-ফেরা ও আচার-ব্যবহারের সময় লক্ষ্য রাখবে তার রুচি ও মানসিকতার প্রতি। লক্ষ্য রাখতে হবে, তার রুচি ও মেযাজে যেন চাপ সৃষ্টি না হয়। সমাজ সংক্ষারের জন্য এ বিষয়টা অত্যম্ভ জরুরী। মনে কর, কোনো একটি বিষয় একজনের রুচি ও ইচ্ছাবিরোধী। এখন তুমি যদি অযথা পীড়াপীড়ি করে ওই বিষয়টা আরেকজনের উপর চাপিয়ে দিতে চাও, তাহলে হতে পারে, সে তোমার কাছে নতি শ্বীকার করে বিষয়টি মেনে নিবে। কিন্তু এটা তো তোমার চাপের কারণে মেনে নিবে। এতে অবশ্যই তার মনে কট্ট যাবে। সুতরাং তাকে অযথা কট্ট দিলে। এরজন্য তুমি শুনাহগার হয়ে যাবে।

#### সুপারিশ এভাবে করুন

বর্তমানে সুপারিশ করানোর প্রবণতা খুব বেশি। কারো সঙ্গে সম্পর্ক গড়া মানেই প্রয়োজনে তাঁকে দিয়ে যেন সুপারিশ করা যায়। এক্ষেত্রে কুরআন মজীদের এ আয়াতটিও বেশ মনে রাখা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

অর্থাৎ— যে ব্যক্তি ভালো সুপারিশ করবে, সে তার অংশ পাবে। সুপারিশ করার ফযীলত অনেক। কিন্তু এক্ষেত্রে মানুষ যে ভুলটি করে তাহলো, তারা একথা মনে রাখে না যে, সুপারিশ ফযীলতের কারণ অবশ্যই। কিন্তু সেটা তখন ফযীলতের কারণ হবে, যখন একথার প্রতি লক্ষ্য রেখে সুপারিশ করা হবে যে, যার কাছে সুপারিশ করা হচ্ছে সেটা যেন তার ক্লচি ও মেযাজ্ববিরোধী না হয়। তুমি হয়ত কাউকে খুশি করার জন্য সুপারিশ করলে, কিন্তু হয়ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির

কাছে তা পাহাড় মনে হবে। সে ভাববে, এত বড় ব্যক্তি আমার কাছে সুপারিশ করেছে। সুপারিশ গ্রহণ করলেও সমস্যা, না করলেও সমস্যা। গ্রহণ করতে হলে অনেক নিয়ম-নীতিকে পেছনে ঠেলে রাখতে হয়। আর না করলে ওই 'মহান-ব্যক্তির'র মনে কট্ট যায়। মনে রাখবে, এরপ ক্ষেত্রে তোমার এটা সুপারিশ নয়, বরং চাপ প্রয়োগ। এজন্যই বলি, সুপারিশ করার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সুবিধা-অসুবিধার প্রতি অবশাই শক্ষ্য রাখতে হবে।

হযরত থানবী (রহ.)-এর অভ্যাস ছিলো কারো কাছে সুপারিশ করার সময় একথাগুলো অবশ্যই তিনি লিখতেন যে-

অর্থাৎ - যদি আপনার কোনো সমস্যা না হয় এবং নিয়ম-নীতিবিরোধী না হয়, তবে তার এ কাজটি করে দিন।

কখনও-কখনও আরেকটু বাড়িয়ে এভাবে লিখতেন-

অর্থাৎ- যদি আপনার সমস্যা হয় এবং কান্ধটি আপনি না করেন, তবে এতে আমার বিন্দুমাত্র মনোকষ্ট যাবে না।

কথাগুলো লিখতেন যেন তার মনে চাপ সৃষ্টি না হয়। মূলত এটাই হলো সুপারিশের সঠিক পদ্ধতি।

এক গুদ্রলোকের ঘটনা। তিনি আমার কাছে এসে সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে বলতে লাগলেন, আপনি আমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে। জিজ্ঞেস করপাম, কী কাজ? বলতে লাগলেন, কাজের কথা পরে বিল, এর আগে আমার সঙ্গে ওয়াদা করুন যে, কাজটা করে দিবেন। বললাম, কাজের কথা না জেনে কিভাবে আপনার সঙ্গে ওয়াদা করবো যে, করে দেবো? বলতে লাগলেন, না, আগে ওয়াদা করুন যে, কাজটা করে দিবেন। বললাম, কাজটা যদি আমার সাধ্য বহির্ভূত হয়, তবে কিভাবে করবো? বলতে লাগলেন, কাজটা আপনার সাধ্যের ভেতরেই। বললাম, আগে বলুন না কাজটা কী? বলতে লাগলেন, আপনি করে দিবেন বলে ওয়াদা না করা ছাড়া আমি বলবো না। আমি তাকে বারবার বোঝালাম, প্রথমে কাজটা সম্পর্কে আমার সাধারণ ধারণা হোক, তারপর ওয়াদা করবো। নতুবা ওয়াদা করবো কিভাবে? এবার তিনি বলতে লাগলেন, আপনি যদি ওয়াদাই না করেন, তাহলে আপনার সঙ্গে আর কিসের সম্পর্ক।

এবার আপনারাই বিচার করুন, এটা সুপারিশ, না বলা চাপ প্রয়োগ? সুপারিশের এ পদ্ধতি কী সঠিক? অথচ বর্তমানে একজনের সঙ্গে অন্যন্ধনের ঘনিষ্ঠতা মানেই সম্ভব হোক বা না হোক সুপারিশ করা চাই। মূলত এটা তো ইসলামের শিক্ষা নয়। বরং এটা তো সম্পূর্ণ ইসলামের শিষ্টাচার পরিপন্থী। আর অন্যায়ভাবে কাউকে এ ধরনের চাপে ফেলা গুনাহ।

#### সম্পর্কের দাবী পরিণত হয়েছে প্রথায়

বর্তমানে সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা প্রথায় পরিণত হয়েছে। প্রথার গুরুত্বের উপরই বর্তমানের পারস্পরিক হদ্যতা নির্ভরশীল। যেমন- একজন কাউকে দাওয়াত দিলো, সঙ্গে-সঙ্গে তার পেছনে লেগে থাকলো যে, অবশ্যই দাওয়াত কবুল করতে হঁবে। এটা ভাবে না যে, লোকটি দাওয়াত খেতে হলে কতদূর থেকে আসতে হবে। কত কষ্ট পোহাতে হবে। দাওয়াতে অংশ্মহণের মত অবস্থা তার আছে কি-না। এসব বিষয়ে মাথাব্যথা দাওয়াতদানকারীর নেই। তার কাজ তো গুধু দাওয়াত দেয়া।

#### হ্যরত মুফতী সাহেব (রহ.)-এর দাওয়াত

আমাদের বুযুর্গ হযরত মাওলানা ইদ্রিস কান্ধলবী (রহ.)-কে আল্লাহ তা আলা সুউচ্চ মাকাম দান করুন। এ বুযুর্গ ছিলেন হযরত মুফতী শফী (রহ্)-এর ঘনিষ্ট বাল্যবন্ধ। একবার তিনি লাহোর থেকে করাচিতে এলেন । আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দারুল উলুমে এলেন। এমন সময় এলেন, যখন খানার সময় ছিলো না। আব্বাজান তাঁর আগমনে দারুশ খুশি হলেন। শানদার তরিকায় তাঁকে অভার্থনা জানালেন। যখন তিনি বিদায় নিতে চাইলেন, আব্বাজান বললেন, ভাই মাওলানা ইদ্রীস, আমার মন চায়, একবেলা খানা আপনি আমাদের এখানে খেয়ে যান। किन्ত সমস্যা হলো, আপনি যাবেন অনেক দুরে, হাতেও সময় কম। একদিন পরেই চলে যাবেন লাহোরে। এ মুহুর্তে যদি আপনাকে পীড়াপীড়ি করি যে, এক বেলা খানা খেয়ে যান, আমি বুঝি, তবে এটা দাওয়াত নয়; বরং 'আদাওয়াত' (শক্ততা) হবে। এতে আপনার কষ্ট হবে। তাই আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না। আবার এছাড়া মনও যে মানে না। এজন্য আপনার খেদমতে সামান্য হাদিয়া পেশ করলাম 🔍 আপনার দাওয়াতে যে পরিমাণ খরচ করতাম, দয়া করে এ পরিমাণ হাদিয়াটুকু কবুল করুন। আমি খুশি হবো। মাওলানা ইদ্রীস (রহ.) ওই হাদিয়া গ্রহণ করলেন এবং নিজের মাখায় রেখে বললেন, এটা আমার জন্য বিশাল এক নেয়ামত। আসলে

আপনার সঙ্গে বসে খেতে খুব মন চাচ্ছিলো। কিন্তু কী করবো, হাতে সময় কম। এখন তো দেখি, রাস্তা সহজ করে দিলেন। প্রকৃতপক্ষে একেই বলে দ্বীন। এটাই তো ইসলামের শিষ্টাচার।

#### মহব্বত মানে মাহবুবকে শান্তি দেয়া

অথচ প্রধার জালে আজ আমরা এমনভাবে কেঁসে গেছি যে, আমরা ইসলামের শিষ্টাচার থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচিছ। হাকীমূল উম্মত হযরত থানবী (রহ) চমৎকার বলেছেন, অন্তরে গেঁথে নিতে পারলে আমাদের কাজগুলোও 'চমৎকার' হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন–

অর্থাৎ— মহব্বত মানে মাহবুবকে আরাম ও সুখ দেয়া। যার সঙ্গে মহব্বত আছে, তার আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখ। নিচ্ছের ইচ্ছা পূরণ করার নাম মহব্বত নয়। মহব্বতকারী বোকা ও অর্থব হলে তখন মাহবুবকে কট্ট পেতে হয়। মূলত থানবী (রহ.)-এর উক্ত বাণী পবিত্র হাদীসেরই ভাব প্রকাশ। যে হাদীসে রাস্লুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

মানুষের সঙ্গে ব্যবহার কর তার ক্লচি ও মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে। এসব কথা বৃযুর্গদের সংস্পর্শ ছাড়া সচরাচর পাওয়া যায় না। এটাই আমার অভিজ্ঞতা। থানবী (রহ.) নিজের খানকায় বসে খীনের এসব শিষ্টাচার মানুষকে শিখিয়েছেন, আলোচ্য হাদিসটি আমাদের বর্তমান সমাজের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এসব শিষ্টাচার মানুষকে শিখিয়েছেন, আলোচ্য হাদিসটি আমাদের বর্তমান সমাজের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে এটি একটি মূলনীতিও।

হযরত থানবী (রহ.)-এর সংস্পর্শপ্রাপ্ত কবি মরহুম জ্বিশার মুরাদাবাদী এ সম্পর্কে একটি চমৎকার পঙ্জি বলেছেন। পঙ্জিটি আমাদের সামাজিক জীবনের মৃল্যবান পাথেয়ও বটে। তাঁর ভাষায়-

اس نفع ومنرر کی دنیا میں ہے ہم نے لیا ہے درس جنوں اپنا تو زیاں منظور سبی اوروں کا زیاں منظور نہیں

www.eelm.weebly.com

লাভালাভঘেরা এ দুনিয়াতে সব কাচ্চ নিচ্চের মর্চ্চিমতো হয় না। হোক না নিচ্চের কষ্ট, তবুও থেন অন্য কেউ কষ্ট না পায়। নিচ্চের কষ্ট মেনে নেয়া যায়, কিন্তু অপরের কষ্ট কোনোভাবে মেনে নেয়া যায় না। এটাই ইসলামের শিক্ষা, এটাই ইসলামের শিষ্টাচারপর্বের সারকথা।

আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদের প্রত্যেককে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -